# ৱাজা দীতাৱাম ৱায়

( অর্থাৎ রাজা দীতারাম রায় ও তৎসংস্থা পূর্ব্ব, সম ও পরকালবর্ত্তী ভূস্বামি-গণের সংক্রিপ্ত ইতিহাস। )

# শ্রীযত্নাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্কৃবণ

<u>কলিকাতা</u>

< নং রামধন মিত্রেব লেন, খ্যামপুক্র, "বিশ্বকোষ-প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্ত্বক মুক্তিত।

ীসন ১৩১৩ সাল।



# উৎসর্গ

প্রবম ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার বস্ত উকীল মহাশ্য শ্রীকবকমনেযু

মহাশ্য, আপনাব উত্তম ও উদেবাগে সীতাবাম উৎসব। সীতাবাম উৎসবে এই সীতাবামের জন্ম। সীতাবামের আদর আপনিই কবিতেছেন। এ পুত্তক সীতাবামও ক্ষতক্রচিত্তে আপনাব করে সমর্পণ করিন শাম, ইডি।

নিঃ শ্রীবছনাথ ভট্টাচার্য্য ।

### প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

-------

বর্ত্তমান বৎসবে মাগুরার কতিপয় সম্রাস্ত উকিল বাবুর যড়ে মহম্মদপুরে সীতারামের উৎসব হইতেছে। আমার সমব্যবসায়ী বন্ধুগুণ এই উপলক্ষে দীভারাম বিষয়ে একথানা প্রস্তিকা প্রকাশ করিছে অভিলাধী হন। কয়েক জন দীতারাম লিখিতেও প্রবৃত্ত হন। আমি শোকতাপে নিতান্ত অধীর থাকায় আমাকে কেছ এ কার্য্যের ভার দেন নাই। অন্তির্চিত্তে কর্মাবলম্বনই চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনের প্রধান উপায়। আমি ক্রমে সীতারাম-বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখি. সীতারাম একটা আদর্শ বীর-জীবন। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সীতারাম লিখিতে আরম্ভ করিলাম। শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচক্র চট্টোপাধ্যায়, রেবতীকান্ত সরকার, মোফদাচরণ ভট্টাচার্য্য, হীরালাল রায় মহাশয়গণ আমাকে উপকরণ দিতে লাগিলেন। কিংবদন্তী ও কুদ্র কুদ্র সনলাদি অবলম্বনে ইতিহাস লেখা অতি কঠিন কাৰ্য্য। আমি আড়াই মাস কাল প্রতিদিন দশঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া এই সীতারাম পাঠকসমকে উপস্থিত করিতেছি। ইহা এত ৰাস্ততার সহিত লিখিত হইল যে, ইহার অনেক পরিচেছদ ছইবার পাঠও করিতে পারি নাই। মধুবারু, বরদাবারু ও আনন্দবাবুর প্রবন্ধ ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহাদের কোন অমুমতি লইতে পারি নাই। আশা করি, তাঁহারা আমার এই কার্য্যের জন্ত কমা করিবেন।

উপসংহারে পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই ষে, ব্যক্তভা সহিত চিত্তের চঞ্চল-সময়ে এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহাতে আনে। অমপ্রাদ থাকা সম্ভব। পাঠক মহোদয়। অম্প্রাহ করিরা অমপ্রমাণ প্রদর্শন করিলে ক্তজ্ঞচিত্তে বারাস্তরে সংশোধন করিব। আমাণ উপকরণদাতা বন্ধুগণের নিকটও চিরক্তজ্ঞ থাকিলাম। বলাবাছল এই পুস্তকের আয়ের অধিকাংশ অর্থ দীতারাম-উৎসবে ব্যয়িত হইবে।

বাঙ্গালা পুত্তকের বীররস পরনিন্দা। সীতারাম ইতিহাসের বীরর্থ নাটোর-রাজবংশের আদিপুরুষ রাজা রামজীবন ও দীঘাপতিয়ার রাজ বংশের আদিপুরুষ দয়ারাম বাহাছর মহাআদিগের নিন্দা। আমার্ সীতারামে তাঁহাদিগের নিন্দারপ বীররস নাই বলিয়া আমি চাটুকার বিলয়া অণিক হইব। উপায়ান্তর নাই, য়াহা করিয়াছি তাহা বিখাসমবে সত্তার অনুরোধেই করিয়াছি। ইতি—

পোঃ মাগুরা, যশোহর। ) নিবেদক ্রসন ১০১১। তাং ১৭ই মাঘ ) শ্রীষত্নাথ শর্মা

## দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

সন্ধার বাদীর পাঠকগণের অন্থগ্রেছ ও মাস মধ্যে প্রথম সংস্করণের সীতারামগুলি বিক্রীত হইরাছে। নানা কারণে প্রায় ৮ মাস মধ্যে সীতারামগুলি বিক্রীত হইরাছে। নানা কারণে প্রায় ৮ মাস মধ্যে সীতারামের বিজীর সংস্করণের পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি নাই। এবারও সীতারামের বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারিলাম না ওরুকুশাণ পঞ্জী ও কুলাচার্য্য পঞ্জিকার সীতারামের বংশের কারিকাগুলি এবারে দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার গৃহদাহে দেগুলি নই ইইরাছে। প্রারা চেষ্টারও গুক্কুল-পঞ্জিকা কোথার পাইতেছি না। ঘটক-কারিকাগু সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইতি—

পো: মাণ্ডরা, যশোহর। । নিবেদক দন ১৩১৩। তাং ২রা জ্যৈষ্ঠ । জীযতুনাথ শর্মা

# বে সকল পুস্তক হইতে সীতারামের প্রণয়ন-বিষয়ে সাহায্য লওয়া হইয়াছে

#### ভাহার তালিকা।

- ১। দীতারামের গুরুকুলপঞ্জী ( যশুপুর গোম্বামিগৃহে প্রাপ্ত )
- ২। কুলাচার্য্যের কুল-পঞ্জিকা। ( ৺ঘনখাম ঘটক প্রণীত)
- History of Bengal. By Charles Stewart (Bangabasi Edition)
- 8! A Report on the district of Jessore,
  By J. Westland, c. s.
- A Report on the district of Jessor,

  By Late Babu Ramsankar Sen,

Dy. Magistrate.

- **৬। সীতারাম**বিষয়ক দশটী প্রস্তাব ( নব্যভারতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত বাবু মধুস্দন সরকার সঙ্কলিত )
- বারভৃঞার ইতিহাস ( নবাভারতে প্রকাশিত ও

  ত্রীবৃক্ত বাবু আনন্দচক্র রায় প্রণীত ! )
- শীতারাম-বিষয়ক প্রবন্ধ (হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত ও
   শীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত দেব কর্ত্বক প্রাণীত । }
- ৯। **শীভারাম-বিবয়ক** গল (মুদ্রিত হয় নাই।) ৺প্রাণনাথ চক্রবর্তী প্রণীত।

- 5 । সীতারামের ইতিহাস ( অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ )
  ( ৺রাইচরণ মুখোপাধ্যার প্রণীত )
- ১৯৷ বন্ধ-হিন্ত্র্য্য-কাব্য (অপ্রকাশিত)

( শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত )

- ১২। সীতারাম প্রবন্ধ ( কল্যাণী পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু হীরাশাল রাম লিথিত )
- ১৩। সীতারাম নাটক ( অপ্রকাশিত
- ১৪। সীতারাম উপন্তাদ (৺বিষ্কমচক্র চট্টোপাধ্যায় প্রাণীত)

  অভিনীতারাম ইতিহাদ-সংগ্রহের দ্বিতীয় উপায়:

  —
- (১) নিষ্বের সনন। (২) পাট্টাকবুলতি প্রভৃতি দলিল।
  (৩) মোকদমা ঘটত কাগজ পত্র। (৪) প্রাচীন কবিতা।

#### বিশেষ দ্রুফীব্য।

প্রাচীন কাগজপত্তের যে সকল স্থান পড়া ্যায় না, সেই সকল স্থানে.....এই রপ চিক্ত দিয়াছি। আমার পক্ষে ফুটনোট দেওয়া কঠিন বলিয়া ফুটনোটের বিষয় ', ', ইত্যাদি চিক্ত সরিচ্ছদ মধ্যে রাখিয়া সকল ফুটনোটের বিষয় পরিশিষ্টে দিয়াছি। বিভীয় সংস্করণের ফুটলোট ২ নং পশ্বিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে ও ফুটনোটের স্থানসমূহে (ক), (ব), (গ) ইত্যাদি চিক্ত দেওয়া হইয়াছে।

# রাজা দীতারাম রায়

### প্রথম পরিচ্ছেদ

### বঙ্গের ইতিহাস

অধুনা বঙ্গদেশে মদী ও কৃষিজীবী ছই সম্প্রদায় লোকের বাদ।
সম্প্রতি দেশীয় লোকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনরপ শিল্প ও বাণিজ্যের
অমুষ্ঠান হইতেছে না। বঙ্গের ঈদৃশী হীনাবস্থা সন্দর্শনে অনেক ইতিহাসপাঠকও বঙ্গের পূর্ব্ব-কীর্ত্তির কথা বিশ্বত হয়েন। বঙ্গদেশের ইতিহাসের
সহিত সীতারাম-জীবনের সংস্রব থাকার এবং সংক্ষেপে বঙ্গের কীর্ত্তিমান্
সম্ভান সীতারামের সঙ্গে বঙ্গের পূর্ব্বগৌরব পাঠকগণের শ্বতিপথে উদিত
করিবার মানদে আমরা এই পরিচ্ছেদে বঙ্গের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে
বিবৃত্ত করিব।

মহাভারতে অঙ্গ, বন্ধ ও কলিঙ্গ দেশের উল্লেখ আছে। বন্ধদেশের দক্ষিণভাগে সামুদ্রিক মেচ্ছগণ বাস করিত। তাই বঙ্গের বিতীয় নাম মংস্ত দেশ। বর্ত্তমান সমর্যে কোচবিহারাধিপতি-বংশবিবরণে জানা যায় বে, উাহাদের বংশ দেবদেব ভূতভাবন মহাদেব হইতে সম্ভূত হুইয়াছে। রামারণের রঘুবংশ স্থ্য হইতে ও মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবকুল চক্র হইতে সমুৎপল হইয়াছে। প্রাচীন প্রায় যাবতীয় রাজবংশ কোন ৄলা কোন দেবতা হইতে উৎপল বলিয়া থাকেন। সেইরূপ দশ অবতারের আদি অবতার মৎস্থ হইতেও কয়েক রাজবংশ অবতীর্ণ হইয়াছিল। মৎস্থ-রাজবংশ স্ব্রপ্রথশনে আমাদিগের দেশে রাজ্য করিয়াছিলেন (ক), তাঁহা-দিগের নামানুসারে আমাদিগের দেশের নাম মৎস্থদেশ হইয়াছে।

**मः अ**वः भीत्र ताक्ष्मण ममत्रकृषण, উদার ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন । তাঁহারা আর্যা অনার্যানিশ্রণে খেত ও ক্ষেত্র ভেদ রহিত করিয়া দেশের প্রাকৃত বল সঞ্চয় করিতে যত্নবান ছিলেন। তাঁহাদের রাজ্য স্থাদু ছিল। তাঁহাদের সময়ে অনেক অনার্ঘ্য সম্প্রদায় উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া আর্য্য মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। আমাদের দেশের অনেক লোকের বিখাস, এদেশের অধিবাসিগণ মংস্ত ভক্ষণ করেন বলিয়া এ দেশের নাম মংস্ত দেশ হট্যাছে। সংস্থাধিপতি বিরাটের নাম কাহার আঞ্ত নাই। বর্ত্তমান সময়ে রঙ্গপুর জেলার গাইবাঁধা মহকুমা হইতে িমেদিনীপুর জেলা পর্যান্ত যে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। গাইবাঁধা মহকুমার মধ্যে বিরাট ভবন ও তাঁহার উত্তর-গোগ্রহ প্রভৃতিব চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে গোগ্রহ নামক স্থানই বিরাটের দক্ষিণ-গোগ্রহের নিদর্শন বলা যায়। **ষংকালে মগধরাজ জরাদন্ধ ও প্রাগ্জ্যোতিষ-পুরেশর ভগদত্ত সমস্ত** পূর্বে ভারতবর্ষ স্বাস্থ করতলম্ভ করিয়া কংগের সাহায্যে পশ্চিম ভারতেও হস্ত-প্রদারণ করিলেন, তাঁহাদের পক্ষপাত-পূর্ণ রাজনীতি, অত্যাচার, উৎপীড়ন, দেবদেষিতা ও অহুদারতা প্রভৃতিতে সমস্ত ভারতবর্ষ যথন

উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তখন দারকাধিপতি নবধর্মসংস্থাপয়িতা যত্কুল-তিলক ক্লফ্ড পাঞ্ছবগণের সহায়তা লইয়া ভারতবর্ষকে এক দৃঢ় একতাস্থত্তে বন্ধন করিতে প্রয়াগী হইলেন। তৎকালে ভারতীয় আর্য্যগণ একতার মান্দে যে জাতীয় মহাস্মিতির বা কংগ্রেসের অধিবেশন করিয়াছিলেন. তাহা মংস্থাধিপতি বিরাটের সভাতেই বসিয়াছিল। সেই মহাসমিতি বিরাটসভায় করিবার উদ্দেশ্যেই রুফ্তস্থা পাণ্ডবর্গণ উদার-নৈতিক স্থার পরামর্শ অনুসারে বিরাট ও তদীয় রাজকুমার উত্তরকে **গুণে** মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সেই একতাস্থতের দুচবন্ধনে বিরাটননিনী উত্তরার সহিত অর্জ্ব-নন্দন অভিম্মার শুভ-পরিণয় মুম্বস্তরা**জ-**দৌহিত্র পরীক্ষিত্ই একজত্র ভারতের অধিপতি হইরাছিলেন। বাঙ্গালী পাঠক হাসিয়া উডাইবেন না.—কুকুক্তেত্ত্ৰ-মহারণাঙ্গনে পাণ্ডব-পক্ষে যে সকল দৈলুদামন্ত সমবেত চইয়াছিল ও যে সকল আয়ুধ সমরে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ আধুনিক সমরজ্ঞান-বর্জিত মংশ্রদেশ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। বিরূপাক্ষ শিবের উপাসক বীর্ঘ্যবান্ বাণ (থ) দিনাজপুরে রাজত্ব করিতেন। তদীয় কুমারী উষা ষত্বংশীয় অনিক্ষের প্রেমাকাজ্ফিণী হইয়া গোপনে তাঁহার গলে ব্রমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন। তত্বপলক্ষে প্রবল ষত্কুলের সহিত বাণের ষে যুদ্ধ হয় এবং বিষ্ণু-শিবজ্ঞবের প্রাত্তাবের পর যে দন্ধি হয়, তাহা বাণ ও বঙ্গের প্রক্ষে অপ্লাঘারুনক নতে।

পদের রাজা সিংহবাত্তর উত্তরপুক্ষণণ লক্ষা-বিজয় করিয়া তাহার নাম সিংহল রাধিয়াছিলেন। সিংহবাত্তর পৌত্র পাঞ্চুবাস দীর্ঘকাল সিংহলে রাজত্ব করিয়া সিংহলবাসীর চিরত্মরণীয় হুইয়া আছেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাহ্রভাবের পর পালবংশীয় মহীপালগণ বৌদ্ধর্ম অবলম্বনপূর্বক বলের বর্ণজেলপ্রথা বর্জন করিয়া বে আর্যা-অনার্য্য অপূর্ব মিলন সংসাধন করিয়া দেশের প্রকৃত বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকগণের অবিদিত নাই। খুষ্টায় নবম শতাঝীর শেষভাগে পণ্ডিত-প্রের শঙ্করাচার্য্য হিল্পুধর্মের প্রকৃত্যদম্মনান্সে যে হিল্পু বৌদ্ধ সমরের বীজ বপন করেন, বজে খুষ্টায় দশম শতাঝীর হিল্পুরাজা আদিশুর সেই বীজে জল সেচন করিয়া অন্ধ্রিত করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে ভারতীয় আর্যাগণ হিল্পু নাম গ্রহণপূর্বক ভারতীয় বৌদ্ধ হইতে জাপান দ্বীপের বৌদ্ধ পর্যান্ত পৃথিবীর ছৎকালীন বু অংশ লোকের সহিত যে ঘোর সমরানল প্রদীপ্ত করেন, এমতে আমরা বলিতে পারি, তাহার প্রথম অগ্নিক্ এই দানহীন বঙ্গদেশই প্রজ্বলিত হইয়াজ্পিল।

এই হিন্দুধর্মের অভাদরের সঙ্গে সঙ্গে আবার জাতিভেদ প্রথা প্রাতিষ্টিত হইল, একতা-মিলনের পথে কণ্টক পড়িল, তান্ত্রিক শাক্তমত ও পৌরাণিক বৈষ্ণবমতের সহিত বিরোধ বাধিল, একদিকে মধ্বাচার্য্য, বামানন্দ, করীর প্রভৃতির বৈষ্ণব-মত ও দ্পেরদিকে তান্ত্রিক শুরুগণ পঞ্চ-মকার উপকরণে শক্তি-উপাসনা (গ) প্রবর্ত্তন করিলেন। এমতে বঙ্গে শত পার্থকার পয়োধি প্রবেশ করিল, ভাহারই ফলে ১২০০ খুটাকো পঞ্চপতি-মন্ত্রীর বিখাস্বাতকতার এবং শিক্ষাতিমানী অশিক্ষিত ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারী চাটুকার ব্রাহ্মণ্দলের অলীক দৈববাণীতে অটাদশ তন সশস্ত্র মুসলমাননৈক-ভয়ে অশীতিবর্ধবয়্ম, বৃদ্ধ, নরপতি লাক্ষণেয় নির্ধিবাদে স্থাবক্ষ মুসলমানকত্বে অর্পণ করিমা অন্তঃ-শ্রুরের ছার, অনলম্বনে, স্পরিবারের প্লাম্বন্সর, হইলেন্। ১২০০ খুটাক্ষা

হইতে ১৫৭৬ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত বঙ্গদেশ পাঠানজাতীয় মুদলমানদিগের ভোগ্য হইয়া থাকিল। বঙ্গের পাঠান শাসনকর্ত্রণ কথন দিল্লীর অধীন হইয়া কথন বা স্বাধীনতা অবলম্বন-পূর্বাক বঙ্গের শাসনদণ্ড পরি-চালন করিতেন। সমাট দের শাহার আমলে বঙ্গেশ্বর দিল্লীশ্ব হওয়ায়, বাঙ্গালা দাক্ষাৎ দম্বন্ধে দিল্লীখরের অধীন থাকিল। পাঠানগণ যেরূপ সমরকুশল ও বীর ছিলেন, রাজ্যশাসন, পালন ও রাজস্বসংগ্রহ বিষয়ে তাঁহাদের তদ্ধপ গুণগ্রাম ছিল না। হিন্দুরা এই সময়ে রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেন। হিন্দু জমিদার-শক্তির এ স**ময়ে** কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ রাজা গণেশ বঙ্গের স্বাধীন রাজা ছিলেন। তদীয় পুত্র যহ কোন মুদলমানরমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিপীড়ন করেন ও মুদলমান ধর্মাবলম্বনপূর্বক স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে থাকেন। কথিত আছে, যত্হিলু থাকিতে তোগলকবংশীয় সমাট্মহম্ম ও তদীয় সহচর মোগল-ৰীয় তৈমুরলঙ্গকে পাণ্ডুয়ার কিঞ্চিৎ উত্তরপশ্চিমে ও নেপালের পাদদেশের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় হিন্দ্রাজকরে মোগল অনীকিনীর এসিয়া-বিজয়ী নেতা টাইম্রকেও পরাতব স্থীকার করিতে হট্যাছিল। কাহার কাহার মতে ১ম দাসরাজ কুতৃব পূর্দ্ধে হিন্দু ছিলেন। এই সময়ে হিন্দুর ক্ষতা থাকায় এবং হিন্দু-জমিদার-শক্তি প্রবল থাকায় দেশীয় শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য কিছুই নষ্ট হয় নাই। চণ্ডীদাস ও জয়দেব এই সময়ে। প্রাছভূতি হন। মাশদহ ও রাজমহলের নিকটবর্তী গৌড়, ভাঙা ভাগাপুরাতেই পাঠান-শাসনকর্ত্রপের রাজধানী, ছিল।

অকবরের সেনাপতি রাজা মান্সিংহ বঙ্গের জমিদারগণের বিদ্যোহ নিবারণ, দাউদ ও কুত্ব খাঁকে যুদ্ধে পরাজয় এবং পূর্ববঙ্গের বারভূঁয়ার মধ্যে যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিতা, ভ্রণার মুকুন্দ রায়, বিক্রমপুরের কেদার রায় প্রভৃতির নিধনসাধন করিয়া ১৫৭৬ খুষ্টাব্দে বঙ্গদেশ মোগলপদানত করিলেন। ১৫৯৮ খুঠালে ৰঙ্গের প্রাচীন রাজধানী পরি-ত্যাগ করিয়া তিনি ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে আকমহল বা আকবরাবাদ নামে রাজধানী সংস্থাপন করিলেন।° ঐ নগর শাহ স্থজার শাসন-কর্ত্ত সময়ে রাজমহল নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইস্লাম খাঁ বঙ্গের শাসনকতা নিযুক্ত হইলে পর্ত্ গীজদিগের আক্রমণ হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব-বঙ্গ রক্ষা করিবার মানসে হিজিরা ১০৮৭ (১৬০৮ খুঃ) জাহাঙ্গীর নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগরের নাম পরে ঢাকা হইয়াছিল।8 ইসলাম খাঁর পরে শাহ স্কুজা, ইব্রাহিম খাঁ, অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওসন ও মূর্শিদ কুলী থাঁ ক্রমায়য়ে বাঙ্গলার নবাব হইয়াছিলেন। এই শাসুনকর্তুচতুষ্টয়ের শাসনসময়েই সীতারামের অভ্যুত্থান ও পতন। मूर्निनावारनत आहीन नाम मूक्खनावान हिन। ১१०८ शृष्टीत्म मूर्निन কুলী থাঁ আপন নামাতুগারে এই নগরের নাম মুর্শিলাবাদ রাথেন।\* এবং এই স্থানে টাকশাল ও রাজপ্রাসাদাদি নির্মাণ করিতে থাকেন।

অরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান ও হিন্দ্দিগের প্রতি বিশ্বাসশৃত ছিলেন।
সমাট অক্বর বে বে গুণে ভারতীয় মোগলসাম্রাজ্য স্থান্চ ভিত্তির উপর
ফুংস্থাপন করিয়াছিলেন, অরঙ্গজেব সেই সেই গুণের অভাবে মোগলসাম্রাক্তা পত্তনোল্পু করিয়া তুলিলেন। তিনি ভেদরাজনীতি অবলম্বন,
ছ জিজিয়াকর (হিন্দুর মাধাগণ্তি কর) পুন: স্থাপন করিলেন;

মহারাষ্ট্রদেশীয় বণকশল শিবাজীর সহিত নিয়ত সংগ্রামে রত थांकित्नन। शक्षात्व नियगंग क्रमजानानी इटेर्फ आंत्रस क्रिन। সকল হিন্দু-রাজন্তবর্ণের মধ্যে বিদ্রোহবহ্নি প্রধুমিত হইতে লাগিল এবং বে মহারাষ্ট্রদিগকে সমাট বিজ্ঞাপ করিয়া পার্ক্ত্য ইন্দুর বলিতেন, ভাহাদিগকে দমন করিতে, তাহাকে নাইগ্রার জলপ্রপাতের স্থায় অর্থবায় করিতে হইল। বিশ্বাসশৃত্য সম্রাট্ বেতনভুক্ সৈতা দিন দিন বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা তাঁহার অর্থলাল্যার পরিভৃপ্তির রাজকোষস্বরূপ হইল। বাঙ্গালার শাসনকর্তা আজিম ওসান রাজস্ব-সংগ্রহে তত বিচক্ষণ ছিলেন না। বীরভূম অঞ্লের রায় উপাধিধারী একটা রাঢ়ীশ্রেণীয় বাহ্মণকুমার বাল্যে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়া জাফর খাঁ নাম প্রাপ্ত হন। তিনি আর্বি ও পারদিক ভাষার পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া অর্থনীতিশাস্ত্রে বিচক্ষণ হইয়া উঠেন। তিনি সম্রাটের ভাভ দৃষ্টিতে মুরশিদ কুলী থাঁ নাম প্রাপ্ত হইয়া আজিম ওসানের অধীনে বাঙ্গালার রাজস্বদচিব হইয়া আদেন। আজিম ও্যানের সহিত তাঁহার মনাস্তর ঘটে, কিন্তু তিনি নানকর, জলকর, বনকর ধার্য্য করিয়া রামের জমিদারী ভামকে ও ভামের জমিদারী রামকে দিয়া অর্থ সংগ্রহ করত বাঙ্গালী প্রকৃতিপুঞ্জের ঘুণাভাজন হইষাও সম্রাটের প্রিষ্ণাত্ত হইয়া উঠেন। সমাট্ তাঁহাকে আজিম ওসানের নিকট হইডে দুরে মুর্শিদীবাদে নগর স্থাপন করিতে অনুমতি করেন। ১৭০৪ হইতে ১৭১৮ थु: পर्यास कूनी थाँ पूर्निमार्वातम राक्षानात नवार शास्त्रन। ১৭১৮ খঃ তিনি বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িয়ার নবাবীপদ পান। ১৭২০ খঃ जिनि बाज्यांनी एका इटेट्ड मूर्निनावार छेठारेश नायन। जिनि বঙ্গের রাজস্ব এককোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা হইতে এক কোটা পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি করেন। ১৭২৫ খুঃ মুর্দিদ কুলী খাঁর মৃত্যু হয়।

অকবরের রাজস্বদ্বি টোডরমল্ল বাঙ্গালা ৬৮২ প্রগণার ও ১৮ সরকারে বিভক্ত করেন। টোডরমল্লের রাজস্ব-সংক্রান্ত হিসাবের নাম ওয়াসীল তুমার জমা। তিনিও বাঙ্গালার কর প্রায় এগার লক্ষ্টাকা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৭৬৭ খৃঃ অঃ হিসাবে বাঙ্গালা ৩৪টী সরকারে ও ১৩৫০ প্রগণায় বিভক্ত ছিল। কুলী খাঁর সময়ে বাঙ্গালা ১৬৬০ প্রগণায়, ১৩ চাকলার ও ৩৪ সরকারে (ঘ) বিভক্ত হয়।টোডরমল্ল বাঙ্গালার জনিদার-শক্তির হ্লাস করেন নাই, জনিদারগণ ব্রাহ্মণ ও কারস্থলাতীয় ছিলেন।

মোগল শাসন সময়েও বাঙ্গালায় সীতারাম ব্যতীত অনেকগুলি, জমিদার স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মেদিনী-পুরের অন্তর্গত চিতুয়ার রাজা শোভাসিংহ ও হেন্মত সিংহ, যশোহরের প্রতাপ আদিত্য, পশ্চিন বঙ্গের মুক্ট রায়, সাঁতৈরের শক্রজিং সিংহু ও সংগ্রামসিংহ স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোগল-সাম্রাজ্যের অধীনেও কাননগো দর্পনায়ায়ণ প্রভৃতি অনেক হিন্দু উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন।

মোগলদিগের প্রথম সময়ে পর্তুগীজগণ আরাকান ও বঙ্গদেশে আগমন করেন। শাহ স্থজা নবাব হইবার কিছু পূর্ব হইতে ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরাজ ভাগীরথী ও হগলী তীরে কুঠা নির্বাণপূর্বক বাণিজ্য করিছে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শাহ স্থজাধ সময় হইতে উল্লিখিত ইউরোলীয় জাভিগণ কথন সম্রাটু পক্ষে, কথন জমিদার পক্ষে, কথন বা

এতহণ্ডধের প্রতিকৃলে যুদ্ধ করিয়া এ দেশে কম অন্তর্বিপ্লব সংঘটন করেন নাই। পর্ত্তুগীজেরাই বলপূর্ব্ধক দেশীয় লোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এবং দেশ আক্রমণ ও লুঠনপূর্ব্ধক দেশের সমধিক অনিষ্ঠ সাধন করিয়াছেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### প্রথম অংশ

## সীতারামের রাজধানী ও রাজ্যের ভূর্তাস্ত ও অবস্থা

অধুনা যে হলে ফুলর জেলা, ফুল্গু নগরী, উত্তম বিচারালয়ের উত্তম
অট্টালিকাসমূহ, ডাক্ঘর, তাড়িতবার্তাগৃহ, দেশী ও বিদেশীয় পণ্যদ্রব্যপরিশোভিত পণ্যবীথিকা সকল বিরাজ করিতেছে, বিশত বর্ষ পূর্বে
নিম্নবঙ্গে সেই হুলে হয় তো শার্দ্ধ্যল, বয়াহ, গণ্ডার মহিষ, ভল্লুক, বানর,
মৃগ, শশক প্রভৃতি বক্তজন্তসমাকীর্ণ বহলাকার বুক্ষসমাকুল বলীবিতানবিজ্ঞিত নিবিত্ব অন্ধকারময় অরণ্য বিরাজিত ছিল। কলিকাতার পশ্চিম
পার্ম্মন্থ হুগলি বা ভাগীরথীর পূর্বে, নোয়াথালি জেলার পশ্চিমে, পদ্মা,
মেঘনা প্রভৃতি নলীর দক্ষিণে এবং বলোপসাগরের উত্তরে যে প্রকাণ্ড
ভূভাগ মানচিত্রে আমাদের নয়নগোচর হয়, তাহারই নাম নিম্নবঙ্গ।
এই নিম্নবঙ্গ নদীমাতৃক দেশ। এই দেশ ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর 'ব'বীপ।
বিজ্ঞানবিদ্গণের মতে এই দেশ সমৃত্যুগর্ভ হইতে ক্রমে উৎপন্ন হুইয়াছে।
এই দেশে নিয়তই পরিবর্ত্তন সাধিতৃ হইজেছেন। এই দেশে কত মৃত্রন
নদী: উৎপন্ন হুইতেছে ও কত পুরাতন নদী শুক্ হইতেছে। এই দেশে

কত স্বৃহৎ বিল শুদ্ধ হইয়া সমতল ধান্তক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। কত

স্থলর বৃক্ষ ও গুল্মলতাপূর্ণ বাদা পরিস্কৃত হইয়া গ্রাম ও নগরে পরিণত

হইতেছে। ত যে গোরাই নদ এই দেশের মধ্যন্থলে তাহার বিশাল বপুঃ
বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, যে নদ ইয়ার্ণ বেঙ্গল রেলবর্জের লোইনির্মিত

সেত্র লোইনির্মিত নিগড় চল্লিশ বংসর গলে ধারণ করিয়াও গতাম্ম হয়
নাই, সেই নদ ১২০৩ হিজিরা সালের পুর্বের দশ বা বার হস্ত প্রশস্ত একটী
থালমাত্র ছিল। ত এই দেশে গত একশত বংসরের মধ্যে চলনা, চৎরা,
হায়, কুমার, কট্কি, বারেকা, বেগবতী, উত্তরকালীগলা, দক্ষিণকালীগলা,
ছত্রাবতী, চেলাই, চিত্রা, ভৈরব, মুচিথালি, বারাসিয়া প্রভৃতি নদী শুদ্ধ

হইয়াছে। কপোতাক্ষী, ইছামতী, সরস্বতী, ভাগীরথী, জলঙ্গী, থড়িয়া,
চুর্ণী প্রভৃতি নদী বায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে। স্থলরবন দক্ষিণে সরিমা
গিয়াছে। বৃহৎ বিল এক্ষণে নাই বলিলেও প্র্যুক্তি হয় না।

উত্তরকালীগন্ধা নদীতীরে ভ্ষণা, হরিহরনগর, মহন্মদপুর প্রভৃতি
নগর ছিল। বর্ত্তমান ভারতের রাজধানী কলিকাতা বেমন কোন স্থানবিশেষের নাম নহে, কতকগুলি স্থানের সাধারণ নাম, মহন্মদপুরেও
সেইক্ষণ কতকগুলি স্থানের সাধারণ নাম। বর্ত্তমান সময়ে মহন্মদপুরের
পূর্ব্বে প্রোভস্তী মধুমতী নদী। গোরাই নদের দন্দিণাংশকেই মধুমতী
বলে। সীভারামের সময়ে মহন্মদপুরের পূর্ব্বে এলেংথালি নামক একটী
ক্ষুদ্র থালু ছিল। অদ্যাপি মহন্মদপুরের নিকটে মধুমতীর থেওয়া ঘাটকে
এলেংথালির ঘাট বলে। কালীগন্ধা নদী মহন্মদপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত
ছিল। ছত্রাবতী নামে আর একটা নদী মহন্মদপুরের উত্তর দিয়া কুলকুল নাদে প্রবাহিত হুইত। মহন্মদপুরনগর ও তাহার উপক্ঠ প্রায়

সাত মাইল দীর্ঘ ও তিন মাইল প্রস্থ ছিল। নৈহাটী, রায়পাশা, বাউইজানি, ধুপড়িয়া, নারায়ণপুর, কোঠাবাড়ী, জালালিয়া, য়্গনাইল,
ধুলজ্ডি, ধোঁয়াইল, কানাইনগর, গোপালপুর, গোকুলনগর, ঘুলইচ,
রুইজানি, বীরপুর, হরেক্ষপুর, রামপুর, তেলিপুকুর, চিত্তবিশ্রামপুর, বলেশর, স্থাকুও, গ্রামনগর, আউলাড়া, জনার্দ্দনপুর, কারুটীয়া,
মহিষা, শ্রামগঞ্জ, চাঁপাতলা, যশপুর, ঘোষপুর, বিনোদপুর, ঘুল্লিয়া
প্রভৃতি গ্রাম মহম্মদপুর রাজধানী ও তাহার উপকঠের অন্তর্গত ছিল।

সীতারামের প্রাহর্ভাবের একশত বংসর পূর্ব্বে নিয়বঙ্গে জনসংখ্যা অতি অন্ন ছিল। যে লোকসংখ্যা ছিল, তাহার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর লোকের সংখ্যা অতি অল্ল। রাচ অঞ্চলে মহারাট্রা বর্গীগণের আক্রমণ ও ভাহাদিগের অমাত্র্ষিক অভ্যাচারে ও মোগল পাঠানের নিয়ত যুদ্ধহেতু অত্যাচার-উৎপীড়নভয়ে সীতারামের প্রাহর্ভাবের অর্দ্ধশতান্দী পূর্ব হইতে এ দেশে উচ্চশ্রেণী হিন্দুগণের বদতি আরম্ভ হয়। সীতারামের সময়ে এ দেশের ভয়ানক ছরবস্থা। বাদদাহ অরক্তেবের মনোবোগ এক দাক্ষিণাত্যজ্বরে আরুষ্ট। বঙ্গের নবাবের সময় কেবল সমাটের প্রীতিসাধ-নার্থ অর্থসঞ্চয়ে নিয়োজিত (১)। রাজ্যভ্রষ্ট, দলভ্রষ্ট, জ্তুসর্বাস্থ পাঠানগণ দৰে দলে এই সময়ে নিয়বঙ্গে আসিয়া বসতি করিতেছিল এবং এ অঞ্চলের লোকদিগের সহিত মিলিয়া দস্থাতা করিতেছিল (২)। স্রোভস্থান ব্রহ্মপুত্র ্নদ বাহিয়া আসামীগণ এদেশে আসিয়া গ্রামের পর গ্রাম লুৡন করিতে-ছিল (৩)। আরাকান হইতে মগগণ নৌকাপথে এ অঞ্লে আসিরা देशभाविक षाणावात्र कतिराष्ट्रिय। जाहात्रा त्वीक धर्मानवधी हहेत्यक क्षांहारमञ्ज अक्त्रवित्र रकान भाग हिन ना अवर रकान छवा काहारमञ्ज

অধাদ্য হইত না। মগেরা গ্রাম নগর লুঠন করিত, বাধা পাইলে গ্রামদাহ ও নরহত্যা করিত। তাহারা বালক, বালিকা ও যুবতী হরণ
করিয়া লইয়া ঘাইত। (৪) পর্তু গীজদিগের অত্যাচারও কম ছিল না।
তাহারাও গ্রাম লুটপাট করিত এবং নরনারীদিগকে বলপূর্বক খুইধর্মে
দীক্ষিত করিত (৫)। দেশীর ইতর লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া দ্যুতা করিত।
ইহাদের মধ্যে রঘো, শ্রামা, বিশে প্রভৃতি ঘাদশ দ্যু বিধ্যাত।

উল্লিখিত পঞ্চবিধ অত্যাচারে দেশের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, এমন কি, কৃষিকার্য্য পর্যান্ত বন্ধ হইয়া আদিভেছিল। দলে দলে লোক এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া কুমিল্লা ও প্রীহট্ট অঞ্চলে ষাইতেছিল। দেশীয় লোকের মনে ভয়ানক ভয়ের আভঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রাম হইতে গ্রামা-স্করে বাওয়া তথন ভয়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তথন তীর্থপর্যাটন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তথন গয়া, কাশী য়াওয়া দ্রের কথা, গঙ্গালানে নবনীপ বা চক্রদহে কেহ গমনকালে ভাহার পরিজনগণ ক্রন্দনের রোল উঠাইত। বাজার ও বন্দর সকল নই হইয়া য়াইতেছিল। দেশের এক প্রাস্ত হইতে অন্ত প্রাস্ত পর্যান্ত কেবল লোকের মর্মপ্রীড়ার আর্তনাদ ও আ্যক্তনিত দীর্ঘ-নিখাগে পূর্ণ হইয়াছিল।

#### দ্বিতীয় অংশ।

### শীতারামের রাজ্যের মধ্যস্থিত ও পার্শ্ববর্ত্তী সংস্থট জমিদারগণের ইতিহাস।

নৰভালার রাজবংশ:--এই রাজবংশ রাটীশ্রেণীর প্রাহ্মণ। ইহাঁরা শান্তিল্য গোত্র ও শ্রেষ্ঠ বংশজ আথগুল সন্তান। ঢাকা জেলার অন্ত:-পাতী ভবরত্ববা গ্রামে হলধর ভট্টাচার্য্য নামক এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পঞ্চমপুরুষ নিমে বিফুদাস হাজরা নামক একবাক্তি যোগবলে বিশেষ শক্তিধর হন। তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রস্থনি ( होज রাহাটী ) গ্রামে জঙ্গলে বাস করিতে থাকেন। ঢাকা হইতে নবাব নৌকাপথে গমনকালে খাদ্যাদির অভাবে পতিত হন। নবাবের লোকেরা থান্যের অনুসন্ধানে বৃহির্গত হইলে তাঁহারা যোগীর আশ্রম প্রাপ্ত हम। विकृतान त्यागवत्त नवात्वत्र त्लाकित्रित्र व्यव्याजनीय ज्वा मान করেন। নবাব পরিভৃষ্ট হইয়া বিফুলাসকে হাজ্রাহাটী ও তরিকটস্থ চারি থানি গ্রাম দান করিয়া যান। বিষ্ণুদাদের পুত্র শ্রীমন্ত রায় সমর-নৈপুণ্যের জন্ত রণবীর খাঁ নাম ধারণপুর্বক সরূপপুরের আফগানজমি-দারকে পরাস্ত করিয়া সমগ্র মহামুদসাহী পরগণা হস্তগত করেন। রণবীরের পুত্র গোপীনাথ দেবরায়। গোপীনাথের পুত্র চঙাচর**ণ एक्त्रा**म अथ्य त्राक्षा छेशासि माछ करत्रन । क्षीकृत्रन एक्त्रारात्र शूख শুরনারারণ দেবরার। রাজা শুরনারায়ণের ছয় পুত্র—উদয়নারায়ণ রামদেব, ঘনখাম, নারায়ণ, রাজারাম এবং রামক্রম্ভ। ইহাঁরা গৃহ-বিচ্ছেদে মত্ত হইয়া জমিদারী বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজ-কর বাকি পড়িয়াছিল। নবাব সরকার হইতে উদয়নারায়ণ্কে খুত করিবার জন্ত দৈল প্রেরিত হইয়াছিল। রামদেবের চক্রান্তে নবাব-দৈন্ত-করে উদয়নারায়ণ নিহত হইয়াছিলেন। রামদেব এইরূপে লাভূনিধন সাধন করিয়া জমিদারী হস্তগত করিয়াছিলেন। রামদেব সন ১১০৫ হইতে ১১৩৪ পর্যান্ত রাজত্ব করেন। এই রামদেবই আমাদের সীতারামের সমসাময়িক ছিলেন। রামদেবের পুত্র রঘুদেব নবাব-নিদেশ পালন না क्रांत्र. छांशांत्र क्रिमाती नवादवत्र आत्मार्ग नार्हादत्र ताजा तामकाख হস্তগত করেন। তিন বংসর পরে রঘুদেব পুনরায় স্বীয় জমিদারী **লাভ** করেন। ১১৮০ সালে রঘুদেবের পুত্র কৃষ্ণদেবের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণদেবের ত্ই ওরদ পুত্র মহেক্রশঙ্কর ও রামশঙ্কর ও এক দত্তক পুত্র গোবিন্দচক্র **टा** दिवा । देंशाति समार्थ महामूल-माशी श्रवणा जिन्हारण विख्ल स्त्र। মহেক্রশঙ্করের উত্তরাধিকারিগণের জমিদারী নড়াইলের জমিদারগণ ক্রম করিয়াছেন। রাজা রামশন্বর রায়ের পুত্র রাজা শশিভূষণ রায়, রাজা শশিভূষণের দত্তক পূত্র রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায় ও রাজা ইন্দুভূষণের দত্তক পুত্র রাজা প্রমণভূষণ দেবরায়। এই রাজবংশ দেবালয়, দেবমূর্ত্তি স্থাপন ও নিষ্ণর দানের জন্ম স্থবিথাত।' ইহাঁরা শান্তিপ্রিয় জমিদার।

নাক্টলের রাজা শচীপতি:—রাঢ়ীশ্রেণীর বৈশ্ববংশজ শচীপতি
মজুমদার রাজা শ্রনারারণের বংশধরগণের গৃহবিচ্ছেদের স্থবিধা পাইরা
মহামুদ্দাহী পরগণার কিঁয়দংশ লইয়া পরগণে নাক্টল নাম দিয়া স্বাধীন
রাজা হন। পরে নলভালার রাজগণু কর্ত্তক, জাঁহার পরাজয় হয়।

নান্দইলে রাজার ঘাট, রাজার বাড়ী নামক স্থান এখনও আছে। মৃত বিখ্যাত কবিরাজ প্যারিমোহন মজুমদার রাজা শচীপতির বংশধর; কিন্ত ইহারা পরে নলডাঙ্গা রাজসরকারে কার্য্য লওয়ায়, রাজা শচীপতির উত্তর-পুরুষ বলিয়া বড় স্বীকার করেন না।'' কবিত আছে, শচীপতি সীতারামের প্রামর্শে স্থাধীন হইয়াছিলেন।

ৰশোহর চাঁচড়ার রাজবংশ :-->৫৮২ খু: আজিম খাঁ বাঙ্গালার বিজ্ঞোহদমন করিতে আদেন। ভবেশ্বর রায় তাঁহার একজন সহচর रमनानायक हिर्लन। युकारस जरवन्त्र व्याक्तिमत्र निकृष्टे रेमयम्भूत, আমিদপুর, মুড়গাছা ও মল্লিকপুর পরগণার জমিদারীসত্ত উপহার পাইয়া-ছিলেন। ১৫৮৮ থ্য: তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার উত্তরাধিকারী মৃত্বরাম রায় ১৬১৯ খু: পর্যান্ত এই দকল পরগণা ভোগ করেন। প্রভাপাদিভার স্থিত মানসিংহের সংগ্রামকালে তিনি মানসিংহকে সাহাধ্য ক্রিয়া-ছিলেন। মানসিংহ যুদ্ধে জয়ী ১ ওয়ায় মুতাবের পরগণা দকল মুতাবেরই দ্বলে থাকিয়া বায়। মুতাব ১৬১১ খৃঃ হইতে সম্রাট্ দরকারে কর দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী কলপরায় ১৬৪৯ খু: পর্যান্ত রাজত করিয়াছিলেন। কলপ রায় দাঁডিয়া, থলিসাথালি, বাগমাড়া, रिनिमावान ७ माजियानश्व श्रवश्रीय श्रीय श्रीय श्रीपिण्डा विद्यात क्रिया-ছিলেন। এই সকল প্রগণা সৈয়দপুর প্রগণার দক্ষিণপশ্চিমে সংস্থাপিত। কলপের উত্তরাধিকারী মনোহর রার সীতারামের সমসাময়িক লোক "ছিলেন। তিনিও দীতারামের ভাষ রাজাবিতারে প্রমত্ত ছিলেন। जिनि ১৬৮२ युः तामहस्त्रपुत, ১৬৮৯ युः हारिनभूत, ১৬৯১ युः त्रामिया छ ब्रहिमार्गान, ১৬৯ - थुः टिक्नुडिमा, ১৬৯৬ थुः देख्रशश्रुत, ১৬৯৯ थुः माह्म,

ছোবনাল, ছোব্না ও ১৭০৩ খৃ: দাহদ প্রগণা লাভ করেন। ভলা, ক্রুয়া, শ্রীপদকবিরাজ, ভাট্লা, ক্লিকাতা প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র পরগণাও তাঁহার শাসনাধীন ছিল। মনোহর রায়ই রাজ্যের সবিশেষ উন্নতি করেন। তিনি উত্তররাচী কায়ত্তগণের মধ্যে পণ্য হইয়া নানা তান হইতে সন্তান্ত कांत्रङ् जानिया य-मगाद्भत शृष्टिमाधन करतन । ১१०० थुः गरनाहरतत मृजुः হয়। মনোহরের পুত্রের নাম ক্রফ্ডরাম রায়। তাঁহার সময়ে মহেশ্বরপাশা ও রায়নঙ্গল পরগণা এবং কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা তাঁহার শাসনাধীনে আইদে। তিনি ক্ষণনারের রাজার নিকট হইতে বাজিৎপুর প্রগণার किश्रमः अभ्य करत्न। ১৭২৯ थुः क्रुक्करमस्यत्र शत्र एकरम्य त्राका हन। মনোহরের বিধবা পত্নীর অনুরোধে শুকদেব তাঁহার রাজ্যের চারি আনা অংশ তাঁহার ভাতা শ্রামম্বলরকে অর্পণ করেন। এইরূপে জমিদারী इरे ভাগে विভক্ত रहा। ७ करनदित পুত नीलक्ष्ठे ১৭৪৫ थुः त्राका नाज করেন। ১৭৫৮ খঃ নবাব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কলিকাভার নিকটস্থ किছू जिम मान करतन। तन्हे जुनमञ्जित मालक हाना डेकीन थै। यथन নবাবের নিকট স্বীয় সম্পত্তি নাশে আবার সম্পত্তির প্রার্থী চিলেন, তথন শ্রামস্থলর ও তাঁহার শিশু পুত্রের মৃত্যু হওরায় চাঁচড়ারাজ্যের চারি আনা অংশ তাঁহার সহিত বন্দোবন্ত করা হইল। এই জমিদারীর চারি আনা অংশকে সৈয়দপুর ও বার আনা অংশকে ইমুপপুর রাজ্য বলিত। ১৭৬৪ थुः नीनकर्छत शत बात जाना जरम बीकर्छ ताला हन। बीकर्छ চित्रशाही বন্দেবিস্তের সময় সকল জমিদারী হারাইরা ইংরাজের রুতিভোগী হনৰ ১৮০২ খঃ বাণীকণ্ঠ প্রীক্তির উত্তরাধিকারী হইরা অপ্রিম আদালতে মোক-क्यां कतियां ১৮০৮ थुः चीत्र खिमाती छेदाद करतन। ১৮১१ थुः मार्यानक

বরদাকঠ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন। সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের ভবাবধানে যায়। এই সময়ে সম্পত্তির বিশেষ উয়তি হয় ও সাহস পরগণা নিলাম থরিদ করা হয়। বরদাকঠের পদগৌরব ও সিপাহীবিদ্যোহ কালীন সহায়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহামতি লর্ড কেনিং তাঁহাকে রাজাবাহাত্বর উপাধি ও সনন্দ দান করেন। চারি আনা জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে মহুজান বিবি ইহার ভব্বাবধারণ করিতেন। তিনি জমিদারী কার্য্যে অতি বিচক্ষণতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার মৃত্যু অস্তে ঐ চারি আনা জনিদারী প্রাপ্ত হন। তিনি অপ্তাক অবস্থায় মৃত্যুকালে এই জমিদারী হগলির ইমাম্বাড়ীর কার্য্য চালাইবার জক্ত দান করিয়া যান। এই হাজি মহম্মদ মসিনের জনিদারীর আয় হইতে হগলিকলেজ ও মুসলমান শিক্ষার অনেক স্থবিধা হইয়াছে। বি

ধর্মনাস মগ :— আরাকান হইতে আদিয়া গোরাই নদের উৎপত্তি স্থানে খুলুমবাড়ী প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম দখল করিয়া লইয়া ধর্মদাস নামে একজন মগ আধিপতা করিতে থাকে। তাঁহার শাসনাধীন গ্রামস্হের নাম নগজাইগীর পরগণা হয়। খড়েরা, চামটালপাড়া, খুলুমবাড়ী ও আর কয়েক মৌজা এই পরগণার অন্তর্গত ছিল। ধর্মদাস সমাট্ অরঙ্গতেবের সময় বন্দী হন এবং মুসল্মানধর্ম অবলম্বন করায় নিজাম শা নাম ও মগ-জায়গীর পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। শ মগদিগের মাতায়াতের জন্ম নবগলাতীরত্ব বরুণাতৈল, মাত্তরা, নহাটা, পানিঘাটা প্রভৃতি গ্রামে মযুয়া আহ্মণ, বৈজ্ঞ, কায়ত্ব, বারুই প্রভৃতির বাস হইয়াছে। অনুমান হয়, মাত্তরা (৬) এবং মবি গ্রামের নাম মগ হইতে উৎপদ্ধ হইয়াছে।

রাজা সংগ্রাম শাহ:--সংগ্রাম শাহ সম্বন্ধে ঢাকার ইতিহাসলেথক মিঃ ক্লে, বরিশালের ইতিহাসলেথক মিঃ বিভারীজ, যশোহরের ইতিহাস-লেথক মিঃ ওয়েষ্টল্যাও ও বলের ইতিহাদলেথক ডাক্রার হাতীর স্ব স্থ ইতিহাদে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তথাপি আমরা সংগ্রাম শাহ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি না। বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মণুরাপুর গ্রামে চন্দনা নদীতটে মণুরাপুরের দেউল নামে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, ইহা সংগ্রাম শাহ কর্ত্বক নির্মিত হইয়াছিল। সংগ্রাম শাহ জাতিতে ক্ষল্রিয়। তিনি পশ্চিম দেশ হুইতে এদেশে আদিয়া সীয় বাছবলে রাজ্য বিস্তার করেন। এদেশে ব্রাহ্মণের নিম্নেই বৈল্পজাতি জানিয়া তিনি 'হাম বৈল্প ব্লিয়া' বৈল্প হইতে চাহেন। সংগ্রাম শাহ হইতে হামবৈত্য নামে এক বৈত্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। সংগ্রাম শাহের সভায় প্রীকান্ত বেদাচার্যা নামে একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া, পর্দিন দ্বিপ্রহর বেলাম সংগ্রামের মৃত্যু হইবে, বলেন। ইহাতে বেদাচার্য্যের সম্পত্তি সংগ্রাম বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়েন। বেলাচার্যোর প্রপৌত্র দেবীপ্রসাদ স্তায়ালফার ও দেবী প্রদাদের পুত্র নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য। নন্দকুমার প্রায় **২৫ বংশর ইইল ৭৫ বংশর বয়দে প্রলোক গমন করিয়াছেন। এই বংশের** হিসাবে ও পরিশিষ্টের সনন্দ দৃষ্টে আমরা জানিতে পারি যে, ১৬৪২ খৃঃ যুদ্ধে সংগ্রামের মৃত্যু ঘটে। ফতেয়াবাদ সরকারের ফৌজদারের বাসস্থান ज्यनात्र के किया जात्य। मः शास्त्र कियातीत ख्वत्नावेख जेननात्र हे উদয়নারায়ণ ভূষণার সাঁত্রেলায়াল হইয়া আইসেন।' সংগ্রামের স্বাধীনতা अत्नय्दन श्रीन भूमन्यानगृ कर्जुक छै। हात्र निधन माधि इस ।

मारिवादा बाकवाम :-- এই बाकवाम महास्य वारबत्वातानीत बाक्रम । রামজীবন ও রঘনকর ছই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। রঘুনকন কাজ-কর্মের উমেদার অবস্থায় পুটিয়ার রাজবাটাতে গিয়াছিলেন। একদিন অপরাত্রে বিষধর দর্শ রঘুনন্দনের মুখোপরি পতিত সৌরকর ফণা-বিস্তারে নিবারণ করিতেছে দেখিয়া পুটিয়ারাজ তাঁহার ভাবী উন্নতির বিষয় বুঝিতে পারেন। তিনি রবুনন্দনকে প্রতিজ্ঞা করান যে, তিনি পুটিয়ার ছই পরগণার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। রখুনন্দন মুর্শিদাবাদে পুটিয়ারাজের উকিলম্বরূপ গমন করেন। তথার তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে স্থবা বাঙ্গালার রাজ্য-সচিব পদে নিযুক্ত হইয়া রায়র ায়া উপাধি প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ রামজীবন রাজা হন। রামজীবনের দত্তক পুত্রের নাম রামকান্ত। রাজা রামকান্তের রাণীর নাম বঙ্গবিখ্যাতা রাণী-ভবানী। রাণী ভবানীর গর্ভকাতা কন্তার নাম তারামণি ও দত্তক পুত্রের নাম রামক্ষা। রাজা রামক্ষা পরম যোগী ছিলেন। তাঁহার সমঞ্ নাটোরের জমিদারীর অনেক নষ্ট হয়। রামক্তফের ছই পুত-বিশ্বনাপ ও শিবনাথ ৷ বিশ্বনাথ ও শিবনাথ হইতে নাটোরের বড় ও ছোটতরপ बाजवः न वहिर्ने इटेबार्छ। ताला विधनार्थत भूख बाजा शाविन्महत्त. গোবিন্দচন্তের পুত্র রাজা গোবিন্দনাথ, গোবিন্দনাথের পুত্র মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ ও জগদিন্দ্রনাথের পুত্র বোগীন্দ্রনাথ। ছোটভরফে শিবনাথের দত্তকপুত্র আনন্দনাথ, আনন্দনাথের ৪ পুত্র, চন্দ্রনাথ, च्यत्व्यनाथ, न्राक्तनाथ ७ व्यागळनाथ। त्राका व्यागळनाव्यत्र शुळ ষভীক্রনাথ ও যতীক্রনাথের পুত্র বীরেক্রনাথ। এই বংশের রাজা চক্রনাথ विरम्प थां जिलां क विद्यां जिल्ला । नां जीत ताल वश्लात क विद्यां नहें सा

বঙ্গের অনেক জমিদারবংশ জমিদারী পাইয়াছেন। এই রাজবংশ দেবদেবীপ্রতিষ্ঠা, নিক্ষর ভূমিদান ও অর্থদানের জ্ঞা বিধ্যাত।

দীঘাপতিয়া-রাজবংশ :—এই রাজবংশ জাতিতে তেলী। দয়ারাম রায় এই রাজবংশের স্থাপয়িতা। দয়ারাম রাজা রামজীবনের সময় হইতে রাণী ভবানীর সময় পয়্ত নাটোর রাজবংশের দেওয়ান ছিলেন। দয়ারাম বুজিমান্, বিচক্ষণ ও বিশ্বস্তভাগুণে ভূষিত। রাজা প্রসয়নাথ, প্রমথনাথ প্রভৃতি নানা সদ্গুণের পরিচয় দিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করেন। এ রাজবংশেরও নানা সদম্গান ও দেবদেবী মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

নড়াইলের বাবু উপাধিধারী জমিদার-বংশ:—আদিশ্রের সভার যে প্রুষোত্তম দত্ত আসেন, নড়ালের বাবুগ্ণ তাঁহারই বংশধর। ঘটকের মতে ইহারা বালির দত্ত ও কায়স্থ-গোষ্ঠাপতি বলিয়া পরিচিত। বর্গীর হাঙ্গামে ইহাদের আদিপুরুষ বালী হইতে মুর্শিদাবাদের নিকটে চৌরা-গ্রামে পলায়ন করেন। তথা হইতেও বর্গীর ভয়ে মদনগোপাল দত্ত নড়াইলে আগমন করেন। মদনগোপালের ব্যবসায়ে অনেক টাকা থাটিত, কিন্তু তাঁহার ভূসম্পত্তির মধ্যে বার বিঘা মাত্র বস্তবাটী ছিল। মদনগোপালের পুত্রের নাম রামগোবিন্দ ও রামগোবিন্দের পুত্রের নাম রূপরাম। রূপরাম নাটোর রাজসরকারের মোক্তার ইইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। রূপরাম নাটোর রাজ করেন। রূপরাম ১৮০২ খৃঃ কালীশকর ও রামনিধি নামে তুই পুক্র রাঝিয়া পরলোক গমন করেন। কালীশকর বাটোররাজসরকারে দেওয়ানী পদ পান। তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও

खनमञ्जान लोक हिल्लन। ज्वना जिमात्री कोनीमहरतत महिछ বন্দোবস্ত করা হয। বাকি করে নাটোর রাজার পরগণা সকল বিক্রয হইতে আরম্ভ হইলে কালীশঙ্কর তেলিহাটী, বিনোদপুর, রূপাবাদ, পালিয়া ও পোক্তানি প্রগণা নিজে ক্রেয় করেন। এই সকল প্রগণা কালীশঙ্কর নিজের অধীনস্থ লোকের বিনামে ক্রেয় করেন। আর করেকটা ক্ষুদ্র পরগণাও তিনি এই সময়েই ক্রেয় করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ ছইতে ১৭৯৯ থৃঃ মধ্যে এই সকল প্রগণা ক্রন্ন করা হয়। কালীশঙ্করের বিরুদ্ধে কোর্ট অব ওয়ার্ড মোকদ্দমা করিয়া তাঁহাকে কর বাকি ফেলার জন্ত কারাক্তম করেন। চারি বংসরের পর কিছু টাকা দিয়া মোকদম। मिठोरेबा कांनीमक्रत मुक्ति नांछ करत्रन। ওয়েইল্যাণ্ড বলেন, कांनी-শহর বিশাস্থাতকতা করিয়া নাটোরের অনেক জমিদারী আত্মসাৎ করেন। কালীশন্ধরের তুইপুত্র, রামনারায়ণ ও জয়নারায়ণ। কালী-**महत** ১৮२० थुः कागीशात्म शमन करतन। ১৮২२ थुट्टोर्क ज्ञतनातात्ररणत, ১৮২৭ शृष्टीत्म त्रामनाताग्रत्वत्र प्रदः ১৮৩৪ शृष्टीत्म २० वरमग्र वग्रतम কালীশঙ্করের মৃত্যু হয়। তিনি শতাধিক ভূসম্পতি রাথিয়া যান। কাণীশক্ষর মুর্শিদাবাদের নবাব সরকার হইতে রায় উপাধি পান। রামনারায়ণের তিন পুত্র-রামরতন, হরনাথ ও রাধাচরণ এবং জয়-নারায়ণের ছই পুত্র, তুর্গাদাস ও গুরুদাস। রামনারায়ণ পিতার পরিবর্ত্তে কিছুদিন দেওয়ানী জেলে বাস করিয়া পিতাকে কতিপয় धर्यापृष्ठीत्नत्र व्यवनत्र मिख्यात्र कालीमञ्जत व्यक्षिकाः मन्मान्ति ठाँशांक উইল করিয়া দিয়া বান। এই উইল সম্বন্ধে রামরতন ও শুরুদাস এই हुरे ब्रद्भन अद्या १८ नक होका नावित्व २৮८१ शृहीत्व कालोवत मात्व

মোকদনা উপস্থিত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাকে এই মোকদনায় জল্ আদালতে গুরুলাল অক্তকার্য্য হন। ১৮৬১ খৃষ্টাকে এই মোকদনায় গুরুলাল হাই-কোর্টে জয়লাভ করেন। প্রিভিকাউন্সেলে মোকদনা নিপান্তি হইবার পূর্বে উভয় নরীকে মোকদনা নীমাংলা করেন। বাবু রামরতন বৃদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও শ্রমণীল জমিলার ছিলেন। তিনি মাহমুদলাহি পরগণার ভূ অংশ ক্রয় ও অন্তান্ত জমিলারীর শ্রীবৃদ্ধি করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাকে রামরভনের, ১৮৬৮ খৃষ্টাকে হয়নাথ ও ১৮৭১ খৃষ্টাকে রাধাচরণের মৃত্যু হয়। যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, নদীয়া, চবিবশপরগণা, হগলী, মৃজাপুর ও বারাণদী জেলায় এই জমিলারবংশের জমিদারী আছে। রভনবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধ ও রভনবাবুর নিজ শ্রাদ্ধ অতি সমারোহে সমাহিত হইয়াছিল। এই বংশে রামনারায়ণের শাখায় দান ও উল্লম্নীল নরেক্রবাবু প্রভৃতি ও জয়নারায়ণের শাখায় গুরুলাসবাবুর পূত্র গোবিদ্দেশ্যর ছইপুত্র জিতেক্রনাথ ও দেবেক্রনাথ জীবিত আছেন।''

### তৃতীয় অংশ

## বারভূঁ ইয়ার ইতিহাস

#### वर्षाट

বে সকল জমিদারগণের রাজ্য লইয়া গীভারামের রাজ্য গঠিত হর, তাহার বিবরণ।

পদ্মার উত্তব পারে দিনাজপুর, পুঁটিয়া ও তাহেরপুরের রাজবংশ ও পদ্মার দক্ষিণ পারে ধণোহরের প্রতাপাদিতা, চক্রদ্বীপের কন্দর্প ও রামচক্র রায়, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ভূলুরার লক্ষণ-মাণিকা, ভ্ষণার মুকুল রায়, সাঁতৈরের রামকৃষ্ণ, চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজি, ভাওয়ালের ফলগাজি, বিভিন্নের ঈশা বাঁ মসনদী, এই বার মর জমিদার লইয়া বারভ্ঞা দল গঠিত হয়। ইহায়া কোন সময়ে স্বাধীন রাজ্যস্থাপনে অভিলাবী হইয়াছিলেন। ইহাদিপের সকলেরই পড়বেইউভ ত্বর্গ, গোলা, কামান, বন্দুক, গুলি প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ ছিল। রাজা মানসিংহ ইহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। পুস্তকের কলেবর পুই হয় এই জন্ত আমরা ইহাদিপের সকলের বিবরণ লিপি বদ্ধ না করিয়া কেবল সীভারানের সংস্কৃত্ত প্রভাপাদিতা, চক্রদ্বীপের কন্দর্প ও রামচক্র রায়, সাঁতৈরের রামকৃষ্ণ, ভূবণার মুকুল রায়, বিক্রমপুরের টাদ রায় ও কেদার রায়, ভূলুয়ার লক্ষ্ণনাণিক্য ও বিজিরের ঈশা বাঁর সংহি প্র বিবরণ নিমে লিপিবদ্ধ করিলাম।

() अञ्चालानिकाः - अञ्चलामिका वक्ष्य काम्र हिल्लन। देनि

বিক্রমপুর, চক্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থান ছইতে কুলীন কায়স্থ আনিয়া স্বীয় দমাজে বাস করাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজকে একণে होकी-शिशूरतत ममाज वरन। প্রতাপ নিজে কুলীন ছিলেন না। প্রতাপের পিতা বিক্রমাদিত্য তাভায় (চ) বঙ্গেশ্বর দাউদের একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। দাউদের সহিত সমাটের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রমে বিক্রম তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে ভাবী বিপদ্ আশস্কার দপরিবারে বাদ করিবার নিমিত্ত বিক্রম বহু নদীপূর্ণ স্থলরবনের মধ্যে একটা বাটা নির্মাণ করিতে অভিলাষী হন। সেই গৃহ-নির্মাণের জন্ম দাউদ গৌড় হইতে বছমুলা প্রস্তরাদি বিক্রমকে দান করেন ও স্থীয় বহুমূল্য হারক রত্নাদি প্রতাপের মহিত প্রেরণ করেন। পূর্বের চবিবশ-পরগণার এবং বর্তুমান খুলনা জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানার অধীন সেইস্থান ক্রমে একটী স্থন্দর নগর হইয়া উঠিল। নগরের নাম ঘশোহর (ছ) হইল, যশোহরের অর্থ—যে নগরের শ্রীদমৃদ্ধি ও অট্টালিকার নির্মাণ-কৌশল সকল নগরের যশ হরণ করে। এই ঋগর খুষ্ঠীয় ১৫৫৮ অবে সংস্থাপিত হয়। বিক্রমের অশেষগুণসম্পন্ন পুত্রের নাম প্রতাপাদিত্য। - প্রতাপাদিতা বঙ্গের অপরাপর জমিদারগণের সহিত বঙ্গে ভাষীন হিন্দুরাজ্যন্তাপনে মত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি মতপার্থক্যের নিমিত্ত থুলতাত ব্যন্তরায়কে নিধন করেন ও অবিশ্বাদী জাসাতা চল্লদ্বীপের রাক্ষা ক্লামচন্দ্রকে সংহার করিতে উল্লোগী হন। মোগলসমাটের সহিত প্রতাপ দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেন। তিনি আজিম থাঁ প্রভৃতি সেনাপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া বিদ্বিত করিয়া দেন। মানসিংহকে ও ভিনি যুদ্ধে পরাস্ত করেন। শেষদিনের যুদ্ধে বালালীর বিশ্বাস- ঘাতকতার বাঙ্গালীবীর প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটে। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতাপের পরাজয় ও ঐ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে ৺কাণীধামে প্রতাপের মৃত্যু হয়। প্রতাপের সংস্থাপিত রাজ্যের নামও যশোহর-রাজ্য ছিল। মির্জানগরে যে নবাব-ফৌজদার ছিলেন, তাঁহাকে যশোহরের ফৌজদার বলিত। মুরলিতে বৃটাশ-গভর্গমেণ্টের যে জেলা বসে তাহাকেও যশোহর জেলা বলিত এবং ঐ জেলা কশবার আদিবার পরেও উহার যশোহর নামই থাকিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে যশোহর রাজ্যের জেলা বলিয়া কশবার নামই যশোহর হইয়া পড়িয়াছে। ১৮

- ২। চন্দ্রণীপ বাক্লার কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্ররায়ও বঙ্গজকায়স্থ ছিলেন। ইংহারা বস্থ উপাধিধারী কুলীন। ইংহাদের সমাজের নাম চন্দ্রনীপ-বাক্লার সমাজ। কন্দর্প রায়ের পুত্র রামচন্দ্র রায়। ইনি প্রভাগাদিত্যের ক্সার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি প্রভাপের সহিত একমঙ হইরা প্রথমে নোগলবিকদ্ধে বৃদ্ধ করিতে সম্মত ছিলেন, পরে যুদ্ধে অসম্মতি প্রকাশ করায় প্রভাপের সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটে। রামচন্দ্র ভূলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের কিনিষ্ঠ লাভাবিনাযুদ্ধে পটুছিলেন।
- ৩ ক সাঁতৈবের রামকৃষ্ণ: সাঁতিবের রাজা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমর।
  বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। পর্তৃগীজ বণিকেরা ইহার সভার
  আসিয়া তাঁহার সভার ধনরত দেখিলা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ
  মোগল-বিকৃদ্ধে মৃদ্ধ করেন নাই। সাঁতির পরগণা বর্তমান বশোহর ও
  জারিদপুর জোগায় অবস্থিত।
  - ह। प्राका मूक्त तातः कर्ज्यानि नामक अकलन मूननमान वन

জঙ্গল পরিষারপূর্বক প্রজা পত্তন করিয়া ফতেয়াবাদ সরকার নাম রাথেন। এই সরকারে অধুনা যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ও নোয়াথালি জেলার কতকাংশ হইবে। আইন-ই-আকবরিতে দেখা যায়, ইহা ৩১ মহলে বিভক্ত ছিল ও ইহার রাজস্ব ৭৯৬৯৫৫৭ দাম ছিল। ফতেয়াবাদ সরকারের প্রধান নগর ভূষণায় ছিল। মুকুল রায়ের পূর্ব-পুরুষ কিরুপে এদেশে আদেন, আমরা জানিতে পারি নাই। ফতেয়া-वारमत को जमात त्याताम यात महिक पूक्तमत थानत हिन। को जमात মোরাদের মৃত্যুর পর মৃকুন্দ তাঁহার পুত্রদিগের অভিতাবক হইয়া ফতেয়াবাদ শাসন করিতেছিলেন। কত্লু খাঁ ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিলে মুকুন্দ তাঁহার শহিত তুমুল সংগ্রাম করেন, পরে মানসিংহ শাসিয়াও মুকুন্দের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। মানসিংহ মুকুন্দের বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাকে ফতেয়াবাদ সরকার শাসন করিতে দিয়া যান। দিতীয়বার মানসিংহ বঙ্গে আসিয়া দেখিলেন, মুকুন্দ স্বাধীন হইয়াছেন। মানসিংহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন। মুকুন্দের ছয় পুজু, তন্মধ্যে শক্তজিৎ ও শিবরামের নাম পাওয়া গিয়াছে। শক্তজিৎ স্বাধীন হইলে ডিনিও ১১৪৮ খৃ: বন্দী হইয়া দিলীতে প্রেরিত ও তথায় নিহত হন। শত্রুজিতের বংশধরগণ কিছুদিন ভূষণায় ঢালিলৈক্তের নায়ক ছিলেন। সীতারামের পতনের পর তাঁহারা শক্তজিৎপুর স্থাপন করিয়া বাস করেন। মুকুলের সময়ে ভূষণার বিলক্ষণ উন্নতি হইরাছিল। এই ভূষণায় বাস বলিয়া তথাকার বারেক্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ, তেলি, মালি 😴 কর্মকারগণ ভূষণাই পটী, নামে বিদিত হইয়াছে। <sup>১১</sup>

ो विषयात्र ७ दक्षांत्र तांत्र:—देशातां वक्ष कांत्रव विषयाः

ইংহাদের সমাজ ও মাতুগণা সমাজ ছিল ৷ থিজিরের ঈশা খাঁচাদ রায়ের বলু ছিলেন। তিনি চাঁদ রায়ের রাজধানী বিক্রমপুরের প্রীপুরে আসিয়া • डॅंग-क छ। वाल विभवा लाव गाम श्री वर्ष वा त्या गाम गिरक तम त्या । तमा गाम মণিকে ঈশা খাঁ অন্ধলক্ষী করিবার চেটা করায় চাঁদ ও কেদার ঈশা খাঁর কলাগাছি চুর্গ, থিজিরের ভবন ও ত্রিবেণী চুর্গ আক্রমণ করেন। চাঁদ-ভত্তা বিশ্বাস্থাতক শ্রীমন্ত কৌশলে স্বর্গকে থ'। সাহেবের অঙ্কশায়িনী করেন। এই অপমানে চাঁদ অনশনে প্রাণ্ডাাগ করেন। কেদার ভগ্ননে পুহে প্রত্যাবুত্ত হন। এই যুদ্ধে হীনবল হইবার পর কেদারের দহিত মানসিংহের যুদ্ধ হয়। শ্রীসম্ভের পরামর্শে কেদারকে উপাদনা কালে কালীমন্দিরে নিধন করা হয়। রঘনন্দন প্রভৃতি অমাত্যবর্গ মানসিংহের · সহিত সন্ধি করেন। কেদারের স্ত্রী কিছুদিন রাজকাম্য পর্যালোচনা করিয়া পরলোক গমন করিলে কেদারের রাজ্য রঘুনলন, কোমল শ্রণ, কালিদাস প্রভৃতির মধ্যে ছয়ভাগ হইয়া যায় । টাদরায়ের পুত্র কেদারের অসংখ্য কীর্ত্তি কীর্ত্তিনাশা নদী গ্রাস করিয়াছে। কেদার প্রতাপাদিত্যের সমকক্ষ বীর ও তুল্য কীর্ত্তিমান্ ছিলেন।

৬। ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিকা: —ইনি ক্ষত্রিয় আদিশ্রের আত্মীয় বিশ্বন্তর শ্রের বংশধর। বিশ্বন্তর চক্রনাণ যাইতে নৌকায় সপ্র দেখিয়া ভূগর্ভে বারাহী দেবী প্রাপ্ত হন এবং ভ্রমক্রমে দেবীকে পাশ্চমাশু করিয়া স্থাপন করায় তাঁহার পূর্ব্ব বঙ্গের পরগণার নাম ভূলুয়া (ভূল হয়া) রাখেন। কাহার মতে, নবাবকে অল্ল কর দিয়া ভূলাইয়া বহুভূমি ভোগ করায় এই পরগণার নাম ভূলুয়া হইয়াছে। বিশ্বন্তরের বংশধর রাজা লক্ষণ-স্মাণিকা। ইনি কারস্থামাজে মিশ্রিত হন এবং বাক্লার পরমানক ভোয়ের

সহিত তনধার বিবাহ দেন। জামাতা সমাজচ্যত হইয়া তুলুয়ার যাওয়ার লক্ষণ অন্থ বিবাহ উপলক্ষে বিক্রমপুর, তৃষণা, চক্রদীপ ও বশোহর সমাজ অগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লন। লক্ষণ মগ্ কর্তৃক বিভাড়িত হইয়া ঈশা থারে শরণাপর হন। ঈশা থাঁ দিলী হইতে সাবাজ থাঁকে আনাইয়া বারভূঞার দল সক্ষে লইয়া লক্ষণকে রাজ্যে পুন: প্রতিষ্ঠিত করিতে যাতা করেন। সাবাজ থাঁ সাহবাজপুর হুর্গ সংস্থাপন করেন। মগ্দিগের সহিত তুমুল বুজ হয়। মগেরা যুদ্ধে হারিয়া পলায়ন করিলে পর লক্ষণ অরাজ্য প্রাপ্ত হন। কাহার মতে, লক্ষণ চক্রদীপরাজ রামচক্রের গৃহে নিহত হন ও কাহার মতে ভিনি মগ্যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। লক্ষণের বংশধরগণ কেই লক্ষণের ভায় লুক্কপ্রতিষ্ঠ ছিলেন না।

ঈশা খাঁ: —ইনি পাঠান জাতীয় মুসলমান। ইনি ভূঞাদলের মধ্যে সর্বাত্তে স্বাধীন হইয়া বনেন। ১৬৮৭ খৃ: মানসিংহ ইংলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন ও দিলীতে লইয়া যান। এই যুদ্ধকালে চাঁদকন্তা স্বর্ণ (বাঁছাকে লাভ করা উপলক্ষে চাঁদ ও কেদারের সচিত ঈশা খাঁর যুদ্ধ হয়) বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। ঈশা খাঁ দিলীর গুণগ্রাহী ক্ষকরের নিকট অপমানিত না হইয়া পুরস্কৃত হন। ঈশা খাঁ সোণার গাঁর শাসনকর্ত্ব ভার পাইয়া থিজিরপুরে আসেন। তিনি পরে আর মোগল বিক্লদ্ধে অভ্যুখান করেন নাই।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### দীতারামের বংশ-পরিচয় ও বাল্যজীবন

বর্ত্তমান সময়ের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী কল্যাণগঞ্জ থানার গিধিনা নামে যে গ্রাম আছে, তথায় দীতারামের পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল। সীতারাম জাতিতে উত্তর-রাচীয় কায়স্ত; যে কায়স্থকুলে পাঠান-শাসন সময়ে রাজা গণেশ জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় ভুজুরুলে এবং রণগাণ্ডিডো স্বাধীন হিন্দু রাজ্য সংস্থাপিত কল্পিয়াছিলেন; যে গণেশের পুত্র নানাদেশ আক্রমণ ও পুঠনে রভ রণকুশল নিষ্ঠুর তাইমুরকে সমরে পরাস্ত করিয়া ষত্নাম স্থলে জেলাল নাম গ্রহণপূর্বক কিছুদিন স্থনিয়নে ও সুশৃঙ্খলায় বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, যে ষতুরায়ের ধর্মনিষ্ঠ ভগিনীপজ্ঞির বংশ হইতে বর্ত্তমান দিনাজপুরের রাজবংশের সমুদ্রব হইয়াছে, যে কায়স্তকুলে সনাতন ধর্মনিষ্ঠ বদান্ত দিনাজপুরের রায় সাহেব সমুৎপল্ল হইয়াছেন ও বাঁহার পূর্বপুরুষ অশেষ দেশহিতকর কার্য্যে পরম বশন্বী ছিলেন ও যে কাম্বস্থকুলের বংশধরগণ যশোহরের নিকটবর্তী চাঁচড়া धारम वाम्छवन मः ञ्चापनपूर्वक दाका नाम धर्मपूर्वक मीर्घकान ऋविभान জুমিদারী শাসন ও প্রজাপালন করিয়া আদিতেছেন, দেই উত্তররাটীয় কামস্কুলে সীতারামের জন্ম। উচ্চ সম্প্রদায়ের কামস্থানের ঘটক मर्गित्रविरिश्त श्राप्त काना यात्र (य, वक्राप्ता जित्र जित्र (श्राव्यक शार्ष्क

সাত বর উত্তররাটীয় কায়স্থ আছেন। তন্মধ্যে ঘোষ এক ঘর, সিংহ এক ঘর, মিত্র এক ঘর,দত্ত এক ঘর, মৌলগায় দাস এক ঘর, কাশ্রপ দাস এক ঘর, শাগুল্য ঘোষ এক ঘর, কর ঠু(জ)ঘর ও ভরদাজ ঠুঘর।

সীভারাম হইতে উর্জ্বতন একাদশ পুরুষের নাম রামদাস দাস।
এই দাস মহাশয় মাতার দানসাগর আদ্ধ করিয়া গল্পদান করায় গল্পদানী উপাধি পাইয়াছিলেন। ঘটক গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়, সীতাবামের
বংশ কাশুপ গোত্রজ থাস বিশ্বাস শাথার অন্তর্ভুক্ত। যশোহরের নিকটবর্ত্তী
প্রুণাড়ার দেবনারায়ণ ঘটক মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার পূর্বপুরুষ
ঘনশ্রাম ঘটক প্রণীত সীতারামের থাস-বিশ্বাস বংশ সম্বন্ধে একটা কবিতা
পাওয়া গিয়াছে তাহা এই ঃ—

হাল চদে তাল থায় গিধনাতে বাস। তার বেটা কায়েত হলো বিশ্বাস-থাস ॥

এই কবিতা শ্রীযুক্ত বাবু মধুহদন সরকার মহাশরের লিখিত নব্যভারতে প্রকাশিত সীতারাম প্রবন্ধের প্রথম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে;—

> হাল চদে তাল খায় গিধনাতে বাস। তাহার হইল নাম্বিখাস খাস॥

এই কবিত। দৃষ্টে মধুবাবু দীতারামকে ধণ জাতি হইতে উৎপশ্ধ হওরা অমুমান করিতে ক্রটি করেন নাই এবং একাধিক দীতারাম বিষয়ে, প্রবন্ধকে দীতারামকে নীচ উত্তররাদীয় কায়ত্বংশল বলিছে, প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা বলি, উক্ত প্রবন্ধকেগণের অমুমান ঠিক নহে। তাঁহারা একটু বিবেচনা ক্রিলেই বুঝিতে পারিতেন, সীতারামের বংশমর্যাদা খুব উচ্চ না হইলেও নিতাম্ভ নীচ নছে। পুড়োপাড়ার ঘটক মহাশয়েরা উত্তরবাঢ়ীয় কায়ন্তের ঘটক হইলেও ষশোহরের চাঁচড়া রাজবংশের আশ্রিত। আমরা পরে দেখাইব, শীতারামের সমসাম্যুক চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায়ের সহিত সীভারামের অনভাব ও দেযাদেষী ছিল। তাঁহার ঘটকে সীতারামের বংশ পরিচয় একটু মন করিয়া বলিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। সে কালের মুর্শিদাবাদ আর যশোহর বড় কম দূর নহে। অধুনা রেলপথ ও রেলগাড়ীর সহায়তায় কলিকাতা ও যশোহর ৬ ঘণ্টার পথ হইলেও অম্বাপি কলিকাতা অঞ্চলে যশোহর প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের কৈ-ডিম্বের অন্তুত কালনিক (কিম্বদন্তী) দূর হইল না। তথন বাঙ্গীয় শকট-বৰ্জিত প্ৰাচীন কালে মুৰ্শিদাবাদ হইতে নবাগত নুতন স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনে উন্নত ও অন্ত জমিলারগণের জমিলারী হস্তগতকরণে রত সীভারামের পূর্বপুক্ষ দখনে "হাল চদে তাল ধায়" ইত্যাদি বর্ণনা করা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় নছে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের উত্তর-রাটীয় কায়স্থগণের আচার আহ্নিক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের আচার আহ্নিক অপেক্ষা কোন অংশে নীচ নছে। নিমুব্রক অপেক্ষা মুর্শিদাবাদ অঞ্চল আদি সভ্য। এইরূপ-স্থলে সীভারামে 📆 রূপুরুষগণের আচার-ব্যবহার নিজাস্থ নীচ ছইতে পারে না।

সীতারামের পূর্বপ্রথ রামদাস দানসাগর প্রাদ্ধ ও হস্তিদান করিয়াছিলেন। তিনি পাঠান-শাসনের প্রথম সমরে প্রাত্ত্তি হন। তৎকালে এরপ প্রাদ্ধ করা বড় নিরাপদ্ ছিল না। তৎকালে ধনী অপরাদ বড় ভরাবহ ছিল। সেই সময়ে ভূগর্ভে ধন প্রোধিত রাধা বন্ধের নিয়ম হইয়াছিল। যিনি মাতৃপ্রাদ্ধে গজদান করেন, তিনি নিতাম্ব নিঃম্ব ছিলেন না। তাঁহার এই দানের কথা নবাব বা দম্যু-তম্বরের কর্ণগোচর হইলেই ঘোর বিপদ্; সকলেরই বক্রদৃষ্টি তাঁহার প্রতি পড়িতে পারে। নবাব বা দম্যু-তম্বরের হস্ত হইতে নিজ ধন, প্রাণ ও মানরক্ষা করিবার সামর্থ্য না থাকিলে রামদাস কথনই এরপ একটী শ্রাদ্ধ করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ একজন নিতাস্ত নিঃম্ব "হাল চসা তাল ধাওয়া" লোকের পক্ষে হস্তিদানসহ দানসাগর শ্রাদ্ধ করাও সহজ্ঞ কথা নহে। সীতারাম হইতে উর্জ্বতন একাদশ পুরুষের অবস্থা বধন এইরূপ উচ্চ এবং ধাঁহার নামই ঘটক মহাশয় প্রথমে এই কবিতায় দিয়াছেন, তথন সীতারামের বংশে "হাল চসা তাল ধাওয়া" লোক বসাইবার আর স্থান কোথায় ও এমতে বলি, উক্ত কবিতাটী দ্বারা ঘটক মহাশয় সীতারামের বংশে কলম্ব আরেশি করিয়া চাঁচড়া রাজন্মরকারে মান, প্রতিপত্তি ও অর্থনাত করিতে ষত্রবান্ হইয়াছিলেন মাত্র; উহার কোন মূল্য নাই।

বিশ্বাস-ধাস উপাধি দৃষ্টেও উক্ত প্রবন্ধলেথকগণ সীতারামের বংশ
নীচ অনুমান করিতে প্রস্তুত হইরাছেন। মধুবাবু লিখিরাছেন, বর্ণজ্ঞানহীন ইতর্ব্বাতীর লোক প্রথমে শিক্ষালাভ করিলেই বিশ্বাস উপাধি
পাইরা থাকে। দেবসেনাপতি কান্তিকেরের অপর নাম কুমার। তিনি
রণকুশল দেবসেনাপতি। সম্প্রতি অনেক ভূস্বামিগণের উপাধি
কুমার। তাই বলিয়া কি ব্রিভে হইবে যে, সেই ভূমাধিকারিশণ
অভ্লনীয় ভূজবলসম্পন্ন বীর ? বিশ্বাস, সরকার, শীকদার, মজুমদার,
রায়, ক্রোদ্রার, সমাদ্রার প্রভৃতি কার্য্যের উপাধি। এই সকল উপাধি

প্রাচীনকাল হইতে কার্য্যকলাপের জ্ঞা প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষ, বহু উপাধি কাহারও নৃতন পাইবার অধিকার নাই। উচ্চবংশীয় সম্রাস্ত ব্রাহ্মণ কায়ত্তের উপাধি বিশ্বাস. সরকার প্রভৃতি আছে। রাজখ-সংক্রান্ত বিশ্বাসভাজন কর্মচারীকে বিশ্বাস উপাধি দেওয়া হইত। স্থবা-বাঙ্গালার দেওয়ানের উপাধি विश्वाम रुटेरन जारांत्र विज्ञानक मध्यक्ष रुगारकत्र मरन्य रुग्न नाहे। কিন্তু রামধন ভৌমিকের তহসীলদার ধর্মদাস চঙ্গ মগুলের উপাধি বিশাস হইলেই তাহার নিক্লষ্ট লোকত্ব আসিয়া পড়ে। থাস শব্দ বর্তমান সময়ের প্রাইভেট্ শব্দের একার্থবোধক। প্রাইভেট্ **मिटक होत्रीत भातमिक नाम मुन्ती-थान इटेरव। नवाव-मदकारत कार्या** করিয়া সীতারামের পুর্ব্বপুরুষগণ বিশ্বাদ-খাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। তাঁহারা থাস ভাণ্ডারের অর্থসংক্রান্ত কোন কর্মচারীর পদে নিষ্ক্ত থাকিয়া উক্ত উপাধিলাভ করিলেও তাঁহাদের বংশের নীচত্ব প্রকাশ পাইতে পারে না। বিশ্বাস যথন একটী উপাধি, যাহ। যত্নপূর্বক লোকে গ্রহণ করে, তাহা কখনও নীচত্ব-জ্ঞাপক হইতে পারে না। রায়-সাতেব, রায়-বাহাত্ব ও মহারাজ উপাধির ছোটবড হইতে পারে। একজন কুলীন-চূড়ামণি ব্রাহ্মণ জমিদার রায়-বাহাত্র উপাধি পাইলেন: একজন নীচ কারত্তুলোত্তব ভুমাধিকারী মহারাজ উপাধি লাভ कतित्वन: हेशांट डांशांत्र वंश्नर्याातात्र कि द्यान विक इरेन १ উল্লিখিত কারণে আমরা বলিতেছি, বিখাদ-খাদ উপাধিতেও দীতারাঁমের ৰংশের নীচতা প্রকাশ পার না।

১ম রামদাম গজদানীর তিনপুত, অনন্ত, ধনত ও শিবরাম।

২ অনস্তের পূত্র, ওধরাধর, ধরাধরের পূত্র ৪ স্থাকর, স্থাকরের পূত্র ৫ নীলাবর, নীলাবরের পূত্র ৬ রত্নাকর, রত্নাকরের পূত্র ৭ হিমকর, হিমকরের পূত্র ৮ রামদাস (বিশ্বাস থাস), রামদাসের পূত্র ৯ হরিশ্চন্তের পূত্র ১০ উদয়নারায়ণ, উদয়নারায়ণের হুইপূত্র ১১ মীতারাম ও লক্ষীনারায়ণ রায়।

সীতারামের প্রপিতামহ রামরাম দাস রাজমহলের নবাব সরকারের খাদ দেরেস্তায় কোন রাজপদে বিচক্ষণতার মহিত কার্য্য করায় বিখাদ-थाम छेशाधि नांच करत्रन। जनीत्र शूज रुतिकास ताक्रमहरनत्र रकान উচ্চপদে সমাসীন হইয়া রায়-রাঁয়া উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। अहे রাষরায়া 🗝 পাধি মুসলমান শাসনকালে উচ্চপদ ও সাতিশয় সম্মানের পিতৃপদ পাইয়া উক্ত রায়-রাঁয়া উপাধিতে ভূষিত হয়েন। তাঁহার কার্যাকুশলতা দেখিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ঢাকার নবাব ইত্রাহিম খাঁর অধীনে প্রেরণ করেন। তিনি ঢাকা হইতে ভূষণার ফৌজদারের **अ**धीरन त्राक्रय-मरकास माँ काशान २० नियुक्त स्वेग्ना प्रभाप आहरमन এবং গোপালপুর ও স্থ্যকুতে গৃহনির্মাণ করেন ও তথায় সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। সীতারামের অপর ভাতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণু। मीकातामविषयक त्वथकशन त्कर त्कर नक्योनातायगत्क त्कां वरनन **व्वर** সীতারামের বংশধরগণও সেই কথা সমর্থন করেন, কিন্তু ওরুকুলপঞ্জী ও কুলাচার্যোর কুলপঞ্জিক। পাঠ করিয়া নি:দলেহরূপে জ্ঞাত হওয়া बाम (य, भीजाताम (काक्षे अ नक्तीनाताम कनिर्व हिल्ने।

मीकात्रास्य विका छेन्यनात्राय वर्षमान क्लात व्यवः वाकी कारिया

মহকুমার অধীন রাজধানী বেনোগারিগাবাদের নিকটবর্ত্তী মহীপভিপুর প্রামে এক কুলীনকন্তা বিবাহ করেন। সীতারামের সময়ে স্ত্রীলোকের নাম প্রকাশ করা বড় নিয়ম ছিল না। এই কারণে সীতারামের মাতার নাম জানিবার উপায় নাই। কিংবদন্তীতে জানা যায়, সীতারামের মাতা মেলা, উৎসব প্রভৃতি ভাল বাগিতেন। অধুনা মহম্মদপুরে দয়ামগীতলা নামক একটা স্থান আছে: এইস্থলে এখন ও প্রতি বংসর বসম্ভকালে সামাত রূপ বারওয়ারী পূজা হয় ও সামাত্র বান্ধার বদিয়া গাকে। সীভারামের সময়ে এই স্থানে বুহুং মেলা বিশিত এবং ঘোর আড়ম্বরের সহিত বারোওয়ারী পূঞ্। হইত। এই দেবীর নাম সীতারাম মাতার নামাতুদারে রাখিয়াছিলেন সীতা-রামের মাতা তাঁহার পিতার উল্লম ও উৎসাহের কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেন। কথিত আছে, সীতারামের জননী ভয়পুরা, वीत्रमनना हिल्लन। बरकाल उन्यानायाय ज्यान व्यक्त कार्या ক্রিতেন, তথন তিনি এদেশে স্ত্রীপুত্র আনিতে সাহস করেন নাই। कथिक चाहि, मीकाशास्त्र माकुनवः भाक हिल्लन। धक्ता आमा পূজার পর রাত্রিতে দীতারামের মাতামহগ্রহে ভাকাইত পড়ে। পূজার জন্ত পূর্বরাতে জাগরণে দকলেই গাঢ় নিদায় নিমগ্র ছিলেন। সীভারামের ষোড়শবর্ষীয়া মাভা তাঁহার জননীর পার্ষে নিদ্রিতা ছিলেন। দম্বাগণ ধ্থন সদর দরজা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, তথ্ন সীতারামের জননীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। প্রথমভঃ গোলধোগের ও শব্দের কারণ কেছ বুঝিভে পারেন নাই। দস্মাগণ "জন্ম কালী মায়িকী জর" বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ ক্রিল এবং সীতারাদের মাতামহীর গৃহাভিমুপে ধাবিত হইল, তথক

নীতারামের মাতা শয়নথটার নিয় হইতে 'যে থজা ঘারা বলিদান কর। হইত' তাহা গ্রহণপূর্বক রণচ্তীবেশে দ্ভায়মানা হইলেন। তিনি এমন ভয়য়র ভাবে আলুলায়িতকেশে বীরবেশে থজাসঞ্চালন করিতে লাগিলেন যে, উজ্জ্বল মশালের আলোকে দয়াগণ তাহাকে ভবভয়নাশিনী অম্বরঘাতিনা শস্কুনিম্পনী বলিয়া শয়া করিতে লাগিল। দয়াগণ তাঁহার সম্মুখীন হইল বটে, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না। অপরাপর লোকের চীংকারে বছলোক সমাগত হইল। ডাকাইতগণ ভয়ে পলাইয়া গেল। যথন ঘোড়শার স্বজনগণ আদিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তখন তিনি থজা ফেলিয়া অজ্ঞান হইয়া পাড়িলেন।

উদয়নারায়ণ প্রথমে ঢাকায় কার্যা করেন। যে সকল সৈন্তগণ সংগ্রাম শাহকে দমন করিতে আসিয়ছিল, সীতারাম তাহার কোন দলের নেতা হইয়া আসিয়াছিলেন, এরপ অনুমান করা ষায় না। রাজা সংগ্রাম শাহের দত্ত যে সনন্দ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুমান করা ষায়, সংগ্রাম শাহে ১৬৪২ খুষ্টাব্দের পর জীবিত ছিলেন না। উদয়নারায়ণ সম্ভবতঃ ১৬৫৫-৫৬ খুটাব্দে সংগ্রাম শাহের নিকট হইতে গৃহীত স্থবিত্তীর্ণ ভূথতের বন্দোবত্তের সময়ে আইসেন। বোধ হয়, সংগ্রাম শাহের দমনের পূর্বের্ল ভ্রণায় কোন ফোজদারের আবাস ছিল না। সংগ্রাম শাহের পতনের সঙ্গে স্বলায় কোন ফোলারেয় অবস্থিতি করিবার নিয়ম হয়। যাহা হউক, উদয়নায়ায়ণ ঢাকুয়া, মূর্শিদাবাদ যেখানেই য়াজপদে নিয়্ক থাকুন না কেন, ১৬৫৫ খুষ্টাব্দের পর হইতে তিনি ভূমণার ফোজদারের অধীনে রাজ্য-সংক্রাক্ত কর্মনায়ীয়

ছিলেন। ভ্ৰণার নিকটবর্তী গোপালপুরে তিনি প্রথমে বাড়ী নিশ্মণ করিরাছিলেন। তিনি ভ্ৰণার নিকটে একটা তালুক ও বর্ত্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্তী খ্রামনগর জাত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। খ্রামনগর জোত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। খ্রামনগর জোতর রাজস্ব আদায়ের জন্ম তাঁহার যে কাছারী বাড়ীছিল, তাহাই পরে উদয়নারায়ণের সপরিবারে বাসের একটা বাড়ীছল, তাহাই পরে উদয়নারায়ণের সপরিবারে বাসের একটা বাড়ীছল, তাহাই পরে উলয়নারায়ণের সপরিবারে বাসের একটা বাড়ীছল, তাহাই পরে কালীগঙ্গানদীর যে যে স্থলে তাহার চিহু আছে, তথায় দ্বিত জল হইতে এরপ পৃতিগন্ধ বহির্গত হইতেছে যে, তারিকটবর্তী ভ্রমণশীল পাছকে বস্ত্রাংশে নাসারক্র রোধ করত পথাস্তর অবলম্বন করিতে হইতেছে। ছই শত বংসর প্র্রেক কালীগঙ্গা নদী এক কুলকুলনাদিনী প্রোত্রিনী তাটনীছিল ও তাহার তীরে ভ্রমণ, হরিহর নগর, মহম্মদপুর প্রভৃতি সমুদ্ধনগর ও অনেক স্বন্ধর প্রাম ছিল।

শীতারামের উকীল মুনিরাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত এক দেবালয়ে ১৬৮৮ থুটাকের লিখিত শ্লোক হইতে দীতারাম্বিষয়ক প্রস্তাব-লেথক মধ্বাব্ অহুমান করেন যে, দীতারামের জন্ম ১৬৬৩ খুটাকের নিকটবর্তী কোন সময়ে হইয়ছিল। আময়া দীতারামের বংশাবলী পর্যালোচনা করিয়া যাহা জানিয়ছি, ভাহাতে অনুমান করি, দীতারাম ১৬৫৭ কি ৫৮ খুটাকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দীতারামের ক্লেশে কোন ভুক বা অধ্যাপকের নাম পাওরা যায় মা। দীতারামের নাতামহালয় মহীপতিপ্র প্রাদে দীতারামের জন্ম হয়। উদয়নারায়ণ্ দীর্ঘকাল চাকা ও ভুষণায় অবস্থিতি করায় এবং তাঁহার অন্ত লাজালাং ক্লিয়াছিলেন।

শীতারামের বাল্যশিকা দেশপ্রচলিত নির্মান্নারে মাতামহালয়ে কোন শুক্র নিকট হইয়াছিল।

মীতারাম অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং পশ্ভিতগণের তর্কবিতর্ক উত্তমরূপে ব্রিতেম। তাহা হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি. তিনি কাটোয়া অঞ্চলে অল্লাধিক সংস্কৃতভাষার জ্ঞানলভে করিয়াছিলেন। সীতারামের জন্মদেব ও চণ্ডীলাদের কবিতা সকল কণ্ঠত ছিল, তাহাৰ আমরা স্পষ্ট প্রমাণ পাইরাছি। " সীতারামের মাত্রকুলের কোন আখ্রীয় ঢাকার নবাৰ-সরকারে কার্য্য করিতেন। তৎকালে রাজ্ধানী ঢাকানগরীতে আরবী. পার্দী শিকার বিশেষ স্থবিধা ছিল। সীতারাম দেই মাডামহকুলের কোন আত্মীদ্বের নিকট থাকিয়া আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত ঢাকার আদিরাছিলেন। কেন্সা তৎকালে তাঁহার পিতা ঢাকা ছাড়িয়া ज्यनात्र जानिवाहित्नन। माजामश्लाख अविशिक्तात वीवकाहिनी শুনিতে শুনিতে সীভারামের শৌধ-বীর্ষোর ও কার্যোব প্রতি বিশেষ শ্রমা জ্বিয়া ছিল। তিনি কালাপাহাড, সেরশাহ, দায়ুদ খাঁ, কতলু খা প্রভৃতির দমরকুশলভার প্রচলিত দোঁছার দকল লোকমুথে ও **শোকে ভনিতে ভনিতে সামরিক কা**যাই তংকালে দর্মপ্রধান কাষ্য বলিয়া বিশাস করিয়াছিলেন। মুগলমান আমলে জাতিভেদে অস্ত্রশিকা হইত না। দীভারাম ঢাকায় আদিয়া আর্থী ও পার্মী শিকার দঙ্গে সঙ্গে रेननिकर्नेत्व बारेया अञ्चलिमा । निका कतिराजन। क्ट किट बालना त्व यहचान व्याणी किंदित्व नामाञ्चादित महत्रामश्रुत नगत हरेगांट, त्महे মহল্মদ আলী দীতাবাদেৰ আৱেবা ও পার্দীক ভাষার শিক্ষ ছিলেন।

ভাঁহার স্ত্রীপুত্রবিয়োগের পর তিনি ককির হইরা সীতারামের প্রস্তি ক্ষেহবশত: সীতারামের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন এবং ডাঁহার প্রতি অপত্য-দির্বিশেষে ক্ষেহ করিয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রদাতার কার্য্য করিতেন।

সীতারামের আরবী ও পার্**গী ভাষাজ্ঞানের পরিচ**র আমরা পাই নাই। বোধ হয়, দীতারাম জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাপেক্ষা অন্ত্রশস্ত্র-শিক্ষায় বিশেষ বাংপতি লাভ করিয়াছিলেন। তদানীস্তন ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁ সীতারামের অস্ত্রচালনাকৌ<u>শল সন্দর্শনে প্রীত হইয়াছিলে</u>ন; এই সময়ে ফতেয়াবাদ নামক ভানে করিম থাঁ নামক একজন 'পাঠান বিদ্রোহী হইরাছিল। কয়েকবার ফৌলদার দৈক্ত তৎপ্রতিকূলে প্রেরিড হইয়া যুদ্ধে পরাভত হয়, নবাব-প্রেরিত একদল সৈন্তও তৎপ্রতি-কুলে যুদ্ধ করিয়া বিফল্মনোরথ হইয়া ভরমনে দিল্লীতে প্রভ্যাবর্ত্তন করে। এই ব্যাপারে ঢাকার নবাব শ্বয়ং সায়েন্ডা থাঁরও ভয়ের সঞ্চার ছইভেছিল। সীভারাম বদেশব নবাবের পরিচিত ছিলেন। তৎকালে গ্রণের আদর ছিল। তথন বর্ণভেদে বা জাতিভেদে গুণের আদর अनामत रहेक ना वा (वंठ क्रांक वा क्ला विष्कृतात्र वर् প্রভেদ ছিল না। তথ্য দীতারামের এই বিদ্যোহদমন-প্রবৃত্তি ও আগ্রহাতিশয় সন্দ-র্ণনে প্রীত হইয়া বঙ্গেশ্বর ভাঁহাকে ৭ হাজার পনাতিক ঢালিদৈন্ত ও জিন স্থাঞ্চার অখারোহী দৈত দিয়া করিম খার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

নীতারাম নবোন্তমে ও নবোৎসাহে এই বিজ্ঞোহীর বিরুদ্ধে শুভদিনে শুভক্ষণে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি অর্দ্ধেক ঢালিসৈয়ে নৌকাপথে গোগনে ক্ষিভেয়াবাদে প্রেরণ করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈয়ে লইয়া স্বায়ং হলপথে গমন করিয়া ক্ষতেয়াবাদের প্রায়ভাগে উপস্থিত হইলেন। বাজ্য এই বীর্ঘাবান্ পাঠান অতুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল।

যৎকালে করিম থাঁ সীতারামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল, তৎকালে
নৌকাপথে আগত ঢালিলৈভগণ করিম থার ছর্গ আক্রমণ করিয়া
ধনাগার ও রসদসমূহ লুঠন করিল। করিম যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত

হইল। সীতারাম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফুলমনে ও স্মারোহে ঢাকায়
নবাবসকাশে উপস্থিত ইইলেন।

তৎকালের নবাবগণ গুণের প্রকৃত প্রস্কার দিতে জানিতেন !
সীতারামের বীরত্ব ও রণপাণ্ডিত্যে সায়েতা খাঁ পরিতৃষ্ট ইইয়া তাঁহাকে
ভূষণার অধীন নলদী পরগণা জায়ণীর দিলেন। এই নলদী পরগণা
পূর্ব্বে সংগ্রাম শাহের ছিল। সংগ্রাম শাহের নিকট ইইতে এই পরগণা
গ্রহণের পর ইহার অশাসন ও প্রকলোবন্ত হয় নাই। নিজ নলদী পরগণা
ও এদেশে তথন বারো ডাকাইতের খুব ভয় ছিল। নলদীতে তথন
লোকসংখ্যা বড় বেশী ছিল না এবং রাজস্বও বড় বেশী আদায় হইত না।

দীতারাম এই পরগণা জায়গীর পাইয়া ঢাকা হইতে ভূষণায় আদিয়া
পিতার সহিত দেখা করিতে অভিলাষী হইলেন। এই সময়ে রামরূপ
দোষ ও মুনিরাম ঢাকায় নবাব সরকারে কাজকর্ম্মের ওমেদার ছিলেন।
নবাব-সরকারে দীতারামের ষশ ও কীর্ত্তির কথা প্রবণে তাঁহারা দীতালামের নিকটই যাতায়াত করিতেছিলেন। দীতারাম তাঁহাদিগকে নবাবসরকারে কার্য্য না লইয়া তাঁহার সহিত ভূষণায় আসিতে অভুরোধ
করিলেন। তাঁহারাও দীতারামের প্রস্তাবে দম্মত হইয়া তাঁহার সহিত
নৌকাপথে ভূষণায় আসিবার জন্ত যাতা করিলেন। এই সলে ফ্কির
মহম্মদ আলীও যাতা করেন।

ঢাকা ইইতে আদিবার সমন্ন সীতারাম পথিমধ্যে রজনীবোগে কোন প্রামের নিকট তরণী সকল তীরে সম্বন্ধ করিন্না স্থাপে নিদ্রা বাইতেছিলেন। রজনী অন্ধকার ছিল। রজনীর নিশীথ সমরে প্রামের লোকের ভীষণ কোলাল ও আর্তনাদ শ্রবণে সীতারামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নৌকার কর্ণধার নৌকার মাস্তলের উপর উঠিনা দেখিল "গ্রামে ডাকাইত পড়িরাছে; মশালের আলোক দেখা যাইতেছে।" পরতঃথকাতর সীতারাম ও রামরূপ আর হির থাকিতে পারিলেন না। শিশু, বালক ও স্ত্রীলোকের রোদনধ্বনি তাঁহাদের হৃদ্দেরর স্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। সীতারাম ও বামরূপ তাঁহাদের সহচর ছাদশ্রী সৈনিকের সহিত প্রামাভিম্থে ছুটিতে উন্তত্ত ইইলেন। ভীরু মুনিরাম তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন। তাঁহার কথার কর্ণপাত না করিন্না দীতারাম প্রমুথ বীরগণ দস্যাতার স্থলে উপনীত হুইলেন। তাঁহাদের অন্থায়তে কোন কোন দস্য প্রায়ন করিল ও কেহ কেহ ভূতলশানী হুইল।

সীতারাম ও দহাপতি উভরে বন্ধবৃদ্ধ বাধিল। ডাকাইতদিগের পরিতাক মশালগুলি সীতারামের লোকেরাই ধরিরা রহিল। উভরে অপূর্ব্ধ বৃদ্ধ চলিতে লাগিল। উভরের অতুলনীর শিক্ষা—আশ্চর্যা অদি-চালনা। সীতারামের মুখে "কালী মায়িকী অর", দহাদলপতির মুখে "আয় হো অকবর"। অত্যাচার হাম হইল দেখিয়া আবালবৃদ্ধবিশিতা যুদ্ধ-দর্শনার্থ সমবেত হইল। কে মিত্র, কে শক্র কেইই চিনিতে পারিল না। শালিক অসিমুগলের পরম্পার আঘাতে অগ্রিক্ বিহর্গত হইতেছিল। এই সীতারামের অগ্নি, দুল্লাল্লপতির অস্নির উপর পড়িল, ঐ

দস্থপতি সবেগে লক্ষ্ দিয়া সীতারামের অসবিতে আঘাত করিল— অন্ঝন্শক্ষের সহিত বহিংকণা নির্গত হইল।

কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর সীতারাম বলিলেন—আর কতক্ষণ ? দহ্যপতি উত্তর করিল—দেহে যতক্ষণ এক বিন্দু রক্ত আছে।

সীতারাম। ফল কি ?

দস্মপতি। জয়-নয় মৃত্যু।

সীতা। তুচ্ছ কারণে হৃষণ্ম করিতে আসিয়া জীবন বিসর্জ্জন কেন ? দস্মাপতি। হৃষণ্ম হউক আর স্থকণ্ম হউক, এই রুত্তি।

দীতা। উচ্চ বৃত্তি কি আর নাই ?

দস্যপতি। ছিল, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে।

সীতা। স্বাধীনতার চেষ্টা কি আর সম্ভবে না ?

দস্থাপতি। বর্ত্তমানে অসম্ভবই মনে করি।

সীতা। যদি তুমি আমি মিলি, যদি হিন্দু পাঠানে মিশে, তবে ?

দস্যপতি। তবে সকলই সম্ভব।

সীতা। এই অসি ফেলিলাম, এস চেষ্টা করি।

দস্কাপতি। দোস্ত ! অসি লণ্ড, আমি তোমার।

যুদ্ধ থানিল। সীতারাম অসি ফেলিলেন। বক্তার সীতারামের হত্তে অসি দান করিলেন। দহাপতির নাম বক্তার, ইনি পাঠান জাতীর মুসলমান। সীতারাম রক্তারকে আলিগন করিলেন। সমবেত দর্শকেরা উভরের পরিচর চাহিলেন। সীতারাম সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "আমরা তোমাদের মিত্র, দহা মারিতে ও তাড়াইতে আসিরাছি।" বক্তার এই কথার হাসিলেন। বক্তার সীতারামের

সহিত তাঁকীর নৌকার গমন করিলেন। উভয়ে অনেক কথা হইল।
বক্তার প্রতিজ্ঞাপূর্বক দম্যতা ছাড়িয়া তাঁহার দলের সহিত সীতারামের অধীনে কার্য্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। কয়েক দিনের
মত বক্তার মৃত দম্যাদিগের সংকার ও আহতদিগের গুশ্রাবার জয়
বিদার লইয়া গেলেন। কথা থাকিল, ভ্ষণায বক্তার সীতারামের
সহিত মিলিত হইবেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দীতারামের কর্মক্ষেত্র ও হরিহর নগরের বাটী

বছদিন পরে বিজয়ী গীতারাম তৎকালের সরকার (পরে চাক্লা) ভ্রণার নিকটবর্তী গোপালপুর গ্রামে জনক জননীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহারই ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে উদয়নারারণ সপরিবারে গোপালপুরের বাটাতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। উদয়নারায়ণ পুত্রের বিজয়ণবাদে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ভারপর আবার বখন শুনিলেন, সীভারাম নলনী প্রগ্রা জায়গীর পাইয়া রায়-র৾য়া উপাধিতে ভূষিত হইয়া গৃহাগমন করিতেছেন, তখন উদয়নারায়ণ ও ভাঁহার সহধর্মিণীর আহলাদের পরিস্রীমা থাকিল না। সীভারামের গৃহপ্রবেশকালে ললনাকুল উল্পানি ও বালকবালিকাগণ লাজা ও পৃত্যার্ষ্টি করিয়াছিলেন। সাভারাম গৃহে আসিবার অব্বহিত পরেই নজর ও উপায়ন সহকারে ভ্রবণার কৌজদার আবু ভোরাপের সহিত্র সাহাহ করিলেন। সীভারামের বিনর নম্র ব্যবহারে ও সৌজতে আবু ভোরাপ পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি সীভারামের নব জায়গীর দখল, শাসন, পালন ও ভাহার আয়-বৃদ্ধি সম্বন্ধে জনেক পরামর্শ দিলেন।

সোণালপুরের বাড়ী মধ্যবিত গৃহস্থের বাড়ী ছিল। ভূষণাস্থ নিকটবর্তী গোপালপুর ও মহম্মদপুরের অন্তর্গত গোপালপুর এক নছে। কলকলনাদিনী কালীগলা নদীতীরে বিত্তীর্ণ শক্তপ্রান্তর মধ্যে হরিহরনগর নাম দিয়া সীতারাম নৃতন নগর সংস্থাপন করিতে অভিলাবী 
হইলেন। অনতিবিলম্বে স্থাপি দামী ও পৃষ্ণরিণী খনন করা হহল, 
স্থানর স্থানর স্থাধবলিত সোধমালায় নব ভবন শোভমান ইইয়া 
উঠিল। দেবালয় দকল নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। 
শ্রীধরনারায়ণ শিলাও ইহার এক দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নানা 
দিগ্দেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া হরিহর নগরের অক প্রতি

সীতারাম মহম্মদপুরের অন্তর্গত স্থাকুণ্ডের কাছারী-বাড়ী নলদী পরগণায় প্রধান কাছারী-বাড়ী করিলেন। এই সময় নল্দী পরগণার জনসংখ্যা বড় অধিক ছিল না এবং উচ্চশ্রেণী হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাও ষতি অল্ল ছিল। তৎকালে নিম্ন বঙ্গাঞ্চল বহুসংখ্যক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও অপরিজ্ঞাত ডাকাইতে পরিপূর্ণ ছিল, তমধ্যে রঘো, খ্যামা, রামা, खरडा. वित्न, इत्त्र, निरम, काना, निरम, जुला, क्षत्रा ७ दरामा এই বার জন দস্তা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। দস্তাভয়ে তথন এ অঞ্চলে লোকে বাস করিতে সাহস করিত না এবং যাহারা বাস করিত, তাহারাও রজনী যোগে নিজা ঘাইতে পারিত না। ইহারা পত্র দিয়া ডাকাইতি করিত। ইহারা লিপিয়া পাঠাইত—অমুক মাসে, অমুক তারিখে, অমুক বারে, এতক্ষণ রাতের সময় আমরা ভোমার সহিত দেখা করিতে বাইব। তুমি আমাদিগের সহিত দেখা করিবার **শের**্ট্র প্রস্তুত থাকিবে। এই দহাদল গৃহত্বের প্রতি অমামূষিক পৰাচার করিয়া-পুরুত্তকে মারিয়া তাহাদেও স্ত্রী-কঞার ধর্মনাশ क्रिवात डेल्बानी इटेबा ७ छाडाएमत श्रीवात्र वानक्शांगत मित्राक्ष-

পুর্ত্তক তাহাদিগের গুণ্ড অর্থ অপহরণ করিত। সীতারাম বক্তার খাকে পাইবার রজনীতেই দ্যুগণের অমাফুষ্ক অত্যাচার সন্দর্শন করিয়াছিলেন। হৃদয়বান বীরপুরুষের করুণাপূর্ণ হৃদয় ভাহাতে সম্পূর্ণরূপে জবীভূত হইয়াছিল। এতদেশের দ্ফাভয়নিবারণ করিতে তিনি দুঢ়দংকল হইলেন। রামরূপ ঘোষ, বক্তার খাঁ ও নুম:শুদ্রুলাতীয় ज्ञ श्रुटीम म<u>ख्न हाली उं</u>शहांत्र धुरे कार्र्यात महाम इटेल। वक्तान পুর্বে ডাকাইত ছিল। সে ডাকাইতগণের অনেক সাঙ্কেতিক শব্দ, আচারব্যবহার ও আড়া প্রভৃতি পরিজ্ঞাত ছিল। সীতারাম রথন দস্থা-নিবারণে দিন-যামিনী অভিবাহিত করিতে লাগিলেন, তথন তাঁহার অত্ত লক্ষ্মীনারায়ণ গোবিন্দ রায় দেওয়ান হটয়া নল্দী-পরগণার রাজস্থ আদায় ও প্রস্থা-পতনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। উদয়নারায়ণ এ সময়েও ভৃষণার ফৌজদায়ের অধীনে সাঁজোয়ালের কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সর্বাদা ফৌজদার-প্রভুর মনস্তুষ্টি করিয়া চলিতেন এবং যাহাতে পুত্রগণের প্রতি ফৌজদার রুষ্ট না হন ও তাঁহারা ফৌজনারের নিকট সর্ব্বপ্রকার স্থযোগ-স্থবিধা প্রাপ্ত হন, ভাহার চেষ্টা করিতেছিলেন।

সীতারাম বংকালে দ্সাদলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তথন তিনি একদিন, একরাত্রি বা একবেলা পরিশ্রম করিয়া এই দেশীয় অরাতি বিদ্রিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই নৈশ বিপদ্সক্লা সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। বনে, জঙ্গলে, খাপদমূথে তাঁহাকে অনেক সময়ে অনাহারে অনিদ্রায় দিনধামিনী অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। সেই অধ্পরতার দিনে, সেই

বাঞ্চালীর ছ্রপনের কলঙ্কপঞ্চে নিপতিত হইবার দিনে এরপ শ্রম, ক্লেব ও বিপদ্দশ্বল কার্য্যে ব্রজী হওয়া যে দে হাদয় ও যেমন তেমন মনের কার্য্য নহে। এই দেশ-হিতকর কার্য্যে সীতারামের উচ্চমনা জনক-জননী বাধা দেন নাই। বস্ততঃ তাঁহারা এ কার্য্যে সীতারামকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা অফুমান করেন, বঙ্গের ঘাদশ ঘর ভূঁয়া জমিদার হইতেই ঘাদশজন দহার উৎপত্তি, তাঁহাদের অফুমান সম্পূর্ণ ভ্রমসম্কুল। (বা)

এই দহা-দলন সম্বন্ধে অনেক কিংবদ্ধী প্রচলিত আছে। সীতারাম শ্রামাদস্থাকে ধরিতে স্থান্দরবনে ছয়মান অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রামা স্থান্দরবনে থাকিয়া দস্যতা করিত। স্থানীর্ঘ স্থান্দর-তরুবেষ্টিত শুক্ষালতা-সমাকীর্ণ স্থান্দরবনের মধ্যে তাহার গড়বেষ্টিত বাড়ী ও বড় বড় ছিপ্নৌকা লুকাইত ছিল। জোরারের সময় শ্রামা সদলবলে খুলনা অঞ্চলে আসিয়া দস্যতা করিয়া আবার ভাটার সময় ফিরিয়া যাইত। সীতারাম ছন্নমান পরে তাহাকে তাহার নিজ ভবনে কালীপুলার সময় ধবিয়াছিলেন।

বজার খাঁ সর্কাদেশে রঘোর অফুচর ডাকাত হইয়া ভাহার সংশ্ব সঙ্গে পরিজ্ঞমণ করত ভাহার সকল গোপনীয় বাসস্থান ও চলাচলের নিয়ম-ধরণ পরিজ্ঞাত হইয়া ভাহাকে ধরাইয়া দেন। কালা ভাকাইতকে নীভায়াম দম্যভা-কালে ধরিয়াছিলেন। এই দম্যগণের সকলেই যে , অভি নীচপ্রকৃতির, নীচাশর এবং কেবল পরস্বাপহরণে রভ লোক ছিল, এমত নহে। হ'রে বর্জমান ঝিনাইদহ মহঁকুমার চুয়াডাঙ্গার মধ্যে বে প্রকাশ্ত প্রকাশ্ত মাঠ আছে, ভাহার নিকটবর্তী কোন গ্রামে থাকিয়া

দঁস্থাতা করিত। একদা এক দরিত্র ব্রাহ্মণ দুরদেশ হইতে ভিক্ষা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিতেছিলেন। বয়:প্রাপ্তা कञ्चात विवार (मञ्जा जारांत मम्र नात्र रहेत्राहिन। পश्चिम्स व्यभनाद्र ममरम त्राष्ट्र अ मिनादृष्टि उ वाक्तन त्वाद विभनाभन इरेगा आर्क्त वमत्न কম্পান্থিত কলেবরে এক কর্মকার-দোকানে আশ্রয় লয়েন। কর্মকার ভক্তিসহকারে তাঁহাকে যথেষ্ঠ ষত্র ও আদর করিয়া আশ্রম দান করেন। ব্রাহ্মণ কথাপ্রদঙ্গে প্রকাশ করেন যে ঝড়, বুষ্টি ও শিলাপতন অপেক্ষা হ'বের ভন্ন তাঁহার প্রবল্ডর ছিল। ব্রাহ্মণ সংগৃহীত টাকাগুলি সেই কর্মকারের নিকটেই রাধিয়া দিলে। ত্রাহ্মণের আহার শয়নেরও বেশ স্থবন্দোবস্ত করা হইল। প্রদিন প্রত্যুবে ব্রাহ্মণ রওয়ানা হইবার ममन कर्षकात बाक्रनटक छाँहात है। का वृत्ताहिया निया व्यनामशूर्वक वनिन, "প্রতো! আমিই হ'রে ডাকাত। আমি ডাকাতি করি সত্য, কিন্তু আপনার ভার গরীব ব্রাক্ষণের অর্থগ্রহণ করিনা। আপনি কভার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া আমাকে পত্র িথিবেন ও একটি ফর্দ্ধ পাঠাইয়া দিবেন, আমি আপনার কন্তার বিবাহের সকল বায় দিব।" ৰলাবাছল্য হ'বে ভাহার অফুচর সহ ত্রান্সণের বাটীতে ঘাইয়া বিবাহের ার্মপ্রকার দ্রব্য ও অর্থ দিয়া ত্রাহ্মণকভার বিবাহ স্থচারুরণে সম্পন্ন कविशा मिश्राष्ट्रिय ।

ইংলভের চ্টদমন, শিষ্টপালন, বিপরের উপকার প্রভৃতি দেশহিতকর ব্রতে ব্রতী "নাইট" উপাধিধারী মহাত্মগণের ন্থার সীতারাম দীর্ঘকার অকাতরে পরিশ্রম করিয়া দস্তাদলকে দস্যতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। দক্ষাদিধের কাহাকেও ধরিয়া নবাব-স্কাশে প্রেরণ করিলেন, কাহাকেও বা প্রতিজ্ঞা করাটয়া দশভক্ষ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, স্বাবার কাহারও ভাল অস্ত্রশিক্ষা, উচ্চমন ও উচ্চচরিত্র দেখিয়া নিজের সহচর করিয়া লইলেন।

দীতারামের এই মহাব্রতের অর্দ্ধেক কার্য্য সম্পাদন হইবার পূর্ব্বে ষত্রে তাঁহার পিতা উদয়নারায়ণ ও ছয়মাস পরে তাঁহাব ুমাতৃদেবী দয়ামগ্রী\_পরবোক গমন করেন। সীতারাম পিতামাতার আভতাজ কালে বিশেষ কোন সমারোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পিতার মৃত্যুর একবৎসর পরে নবাব ফৌজদার, দেশের জমিদারগণ, প্রধান প্রধান ত্রাহ্মণ-সমাজ, কায়ত্ত-সমাজ প্রভৃতির অনুমতি লইয়া মহা আড়ম্বরে হয়-হস্টী প্রভৃতি দান করিয়া দানসাগর-শ্রাদ্ধ করিযাছিলেন<sup>২২</sup>। এই শ্রাদ্ধের পূর্বে হরিছরনগরের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজ সীতারামকে একটি সুরুহৎ জলাশয় খনন করিয়া দিতে অমুরোধ করার তিনি একটি স্থ্রহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিতে কৃতসঙ্গল হন। পুষ্করিণী করিতে বছ অর্থব্যর হয়। ইহার চারিধার প্রথমে বালুকার জন্ম ভাঙ্গিরা চুরিয়া অসমান ছইয়া পড়ে এবং সাত আট হাত কাটা হইবার পর তলদেশে এরপ কর্দম উখিত হয়, ভাহা উঠাইতে অনেক টাকা ব্যয় পড়ে। এই কারণে ইহাকে "ধনভান্বার দোহা" বলে। এই দোহা সম্বন্ধে অন্ত কিম্বদন্তী আছে, তাহা "দীভারামের কীর্ত্তি" শীর্ষক পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। ভূষণা-অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ প্রাদ্ধের দিনে কামস্তাদি জাতির বাড়ীতে ভোজন করিতেন না। সীভারামের পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বে মহামহোপাধাার পশ্তিভগণের মহতী সভা হয়, তাহাতে স্থিরীকৃত হয় বে, প্রাছের দিনে অপৌচ থাকে না। প্রাছের দিনে আহার করাও বে, তাহার পাঁচদিন পরে আহার করাও সেই; কারণ প্রাছের দিন অশৌচ থাকে না। প্রাদ্ধের মন্ত্রে আছে, "অশৌচান্তাদ্বিতীরেহহিঁ" অর্থাৎ অশৌচান্তের পর বিতীয় দিন। প্রাদ্ধের দিন আহারের প্রথা সীতারাম প্রথম প্রচলন করেন।

ডাকাইত-দমনরূপ মহাত্রত উদ্যাপন হইবার পর, সীভারামের ষশশ্চক্রনার বিমল কিরণে সমগ্র বঙ্গদেশ স্থাতল হইবার পর, প্রতিগৃহের
নরনারী ও বালকবালিকার মুখে আন্তরিক আশীর্কাদের সহিত সীভারামের
স্ফার্টি গাথা উচ্চারিত হইবার পর, ষখন সীতারাম পারিষদবর্গ ও
কর্মচারির্নেল পরিশোভিত হইয়া নল্দী পরগণার সাঁতৈর তালুকের
প্রক্ষতিপুঞ্জের সংখ্যা ও স্থেশান্তির্দ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন,
তথন এক্দিন মহাদেব চূড়ামনি বাচম্পতি নামক এক আহ্মণ ক্রাদারের
ক্রন্ত সীতারামের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ পাইবার লালদায় সীতারামকে
নিশানাথ ঠাকুর ও ভাঁহার সহচরগণকে নিশানাথের ভাতৃগণস্বরূপ
করনা করিয়া কতিপর শ্লোক রচনা করিয়া আনিয়াছিলেন।

নিশানাথ একজন গ্রামা দেবতা, বৃহৎ বৃক্ষাদিতেই তাঁহার অধিষ্ঠান।
এতদেশে নহাটা, গলারামপুর, নড়াল, রায়গ্রাম প্রভৃতি জনেক স্থানে
নিশানাথের আশ্রম্থল বৃক্ষমূল আছে এবং তাহার প্রত্যেক বৃক্ষমূলে প্রতি
শনি-মঙ্গলবারে মহান্মারোহে তত্তল্পানে তাঁহার.পূজার্জনা হয়। নিশানাথের আরম্ভ এগারজন ভ্রাতা আছেন। তাঁহাদিগের নাম মোচড়া দিংহ,
গাব্র ভালন, হরিপাগল, কৃষ্ণকুমার, কালকুমার প্রভৃতি। নিশানাথ
ঠাকুর ও তদীয় ভাত্গণ প্রত্যেক গ্রামের স্থশান্তিরক্ষক। তাঁহারা ব্যাধি
হইতে মুক্তিদাতা, ব্রামের সম্থান্দাতা ও স্ক্রিণ স্কাম ফল গাণীর

ফলদাতা। তাঁহারা নিশীপ সমরে বুক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ও প্রক্তি গৃহস্কৃতবনে পরিভ্রমণ করেম। নিশানাথের ভগিনীর নাম রণরঙ্গিণী।

এই নিশানাথের সহিত সীভারামের তুলনা করিবার তাৎপর্য্য এই বে, সীভারাম তাঁহার সহচরগণকে "ভাই" বলিতেন। নিশানাথ যেমন রাত্রিকালে নগরে নগরে পরিক্রমণ করিয়া গৃহস্থের অমঙ্গল দূর করেন, তিনিও তজ্ঞপ তাঁহার ত্রাতৃগণসহ রাত্রে দস্মাতা নিবারণ করিয়া পরিক্রমণ করিতেন। তিনিই তাঁহার নিকটবর্তী দেশের অধিবাসিগণের একমাত্র শান্তিদাতা ও স্থপস্মৃত্তির বিধাতা। সেই কবিতা হইতে সীভারাম ও তাঁহার সভাসদ্গণ তাঁহার সহচরদিগকে রহস্থ করিয়া মোচড়াসিং, গাবুর ডালন ইত্যাদি বলিতেন। এই কবিতা হইতেই জানা যায়, সীভারামের একাদশ জন ছোট বড় সেনানায়ক ও একটি ভগিনীছিল। সীভারামের জীবনচরিত্রবিষয়ক প্রস্তাব-লেথকগণ স্থ স্থ প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছেন—মোচড় সিং, গাবুর ডালন প্রভৃতি সীভারামের সৈক্রাধ্যক্ষগণের নাম ছিল। প্রকৃত পক্ষে এবংবিধ নাম তাঁহার কোন বিস্ক্রাধ্যক্ষরই ছিল না।

সীতারাম দস্মতানিবারণ করিলে তৎসম্বন্ধে যে কবিতাটি রচিড হয় তাহা এই—

শিশু রাজা শীতারাম বালালা বাহাত্র।

যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেলো দুর ॥

এখন বাব মাহুষে একই ঘাটে সুথে জল থাবে।

এখন রামী শুমী পোটলা বেধে গদালানে বাবে॥

"

শীতারাম দেশের দহাতানিবারণ করিতে ঘাইয়া দেখিলেন,

ডাকাইতগণই দেশের একমাত্র শক্ত নছে। তিনি দেখিলেন. আরাকানের মধ, আদামের আদামী, চট্টগ্রামে অবস্থিত পর্ত্ত গীজ, कमिनावक्रे वाक्रम, कोबनावक्रे मध्जान, मर्काशिव नवावक्रे ভীষণ অস্থরের ষন্ত্রণায় দেশের আবালবুদ্ধবনিতা ঘোর ক্রন্দনের রোল উঠাইতেছে। ধার্মিকের ধর্ম স্মার থাকে না: ধনীর ধন তাহার পাপস্বরূপ হইয়াছে; উচ্চান্তঃকরণ দদাশয় লোকের দদাশয়তা তাঁহাদিগের পক্ষে বিজ্মনা মাত্র হইয়াছে। কোথাও পর্তুগীজ व्यानिया धाम नर्शन कविया धारमद व्यविनामीनिभरक वरन शृहेश्या দীক্ষিত করিতেছে। কোথাও আসামী আসিয়া গ্রামের সর্বাস্থ অপহরণ করিতেছে। কোথাও মঘ প্রবেশ করিয়া প্রাম লুষ্ঠনপূর্বক স্বামীর সাক্ষাতে তাহার যুবতী স্ত্রীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতেছে ; মাতার কোল হইতে সন্তান কাড়িয়া লইতেছে এবং বৃদ্ধ পিতামাতা ও যুবতী গ্রীর সম্মুপে যুবকের শিরে অস্ত্রাঘাত করিতেছে। জমিদার ছলে বলে কৌশলে ভিক্ষা, পার্মণী, হিসাব আনা, তলবানা প্রভৃতি অসংখ্য অন্তায় আব্ওয়াব প্রকার নিকট হইতে আদায় করিয়া বিশাসের ভরকে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া প্রজার স্থপষ্টদের প্রতি বৈরাগ্য-প্রদর্শন-পূর্মক কেবলমাত্র নবাবের অন্প্রজাই প্রতিপালনে বত্নবান্ আছেন। क्षिक्रांत्रग्रं नाग्रत्य मिक्क नारे, शान्त्य थन नारे, अकातक्ष्य ইচ্ছা নাই, হৃদরে দ্যামায়া প্রভৃতি সংপ্রবৃত্তির শেশমাত নাই। আছে •কেবল অর্থলালয়া আর বিলাদিতা, দঙ্গে দক্ষে ক্ষমতার ব্যভিচার ও অমাকৃষিক অত্যাচ র। সে সময়ে দেশের সাধারণ লোকের ष्मवृष्टा निविद्या मासूच त्कन, त्वाध इत्र छक्नकां के मिएकिन।

"চাচা আগনি বাচা" এই তৎকালের সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্র ভইয়াছিল।

একের হংশে অপরের চাহিবার ও উদ্ধার করিবার দাধা ও ইচ্ছা নাই। সকলেরই হুঃখ, হুংখের পর হুঃখ, মারিলেও দণ্ড দিবার কেহ নাই। মার থাইলেও কাহারও নিকট বাহয়া কাঁদিবার স্থান নাই। ফৌজদার দেশের শাসন ও পালনকর্ত্তা বটে, কিন্তু তাহার সৈত্ত আর শাসনের উপযুক্ত নহে। তিনি বাবসায়ে ধনবৃদ্ধি করিতে ও নানা-বিধ অসম্পায়ে উৎকোচগ্রহণে তাহার অর্থলালসা চরিতার্থ করিতে ব্যতিবাস্ত।

সীতারাম দেশের অবহা দেখিয়া নিরস্তর রোদন করিতে লাগিলেন।
তাঁহার সদয়-হাদয় দহাগণের উৎপীড়নে দ্রবীভূত হইরাছিল, এখন
দেশের অবহা দেখিয়া তাঁহার হাদয় আরও অধিকতর দ্রবীভূত হইল।
এবং পারিষদগণের সহিত উপায় উদ্লাবনের চিন্তা করিতে লাগিলেন।
রামরূপ লক্ষণ-ভাতার প্রার সীতারামের অল্প্রাবহ হইরা, আজীবন
দেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে দৃত্প্রতিজ্ঞ হইলেন, বকারও
সীতারামকে যথাসাধ্য সাহাধ্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রূপচাঁদ
ঢালী, ফ্লির মাছকাটা প্রভৃতি শীতারামের অল্প অন্তর্গণও দেশের
কল্যাণার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ধ্যন
সীতারামের অদেশহিতিবিতা ত্রত উদ্বাপনের সদী মিলিল, তথন
কথা হইল, কিরপে, কি প্রণালীতে এই মহাত্রত উদ্বাপিত হইবে।
নবাবের হিস্ককর কার্য্য করিয়া দীতারাম জায়্গার পাইয়াছেন। দেশের
মান্ত্রা প্রুর্ করিয়া তিনি নবাবের প্রীতিভালন হইরাছেন বটে, কিন্তু

এই সঙ্গে দস্তাগণের নিকট উৎকোচগ্রাহী ফৌঙদারগণের চক্ষু:শূল ছইয়াছেন। ফৌজ্দারগণ <sup>®</sup>কথন কি কথা নবাবের কর্ণগোচর করিয়া শীভারামের দর্শনাশ করে, ভাহাও দীভারামের ভয়ের কারণ হইয়াছে। নলদী পরগণা ও সাঁতিতর তালুকের প্রীবৃদ্ধি ও ফৌজদারগণের অসহনীয় হইয়াছে। অন্তদিকে অপরাপর পরগণার অনেকানেক ভদ্রলোক সীতারামের জমিদারী মধ্যে বাদ করিবার ভক্ত বিশেষ আগ্রহ করিতেছেন। সীতারাম ভাবিলেন, সমাটু ও নবাব প্রভৃতিকে বাধ্য করিতে না পারিলে আর একপদও অগ্রসর হওয়া উচিত নছে। অনস্তর ফকির মহম্মদআলি, শীভারামের বংশের গুরু রত্নেশ্বর বাচস্পতি, মুনিরাম, বক্রার, ফকির, রূপ্টাদ ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতির সহিত্ সীভারাম গোপনে পরামর্শ করিলেন। পরামর্শে স্থির হইল, ফ্রির महत्त्रमाणि, अक्टान्य, वक्तांत्र, फिक्ति, क्रानेम अ नत्त्रीनात्रावन द्विद्व-নগরে আসিয়া জমিদারীর কার্য্য করিবেন এবং সীতারাম, রামরূপ ও মুনিরাম গলা ও প্রধানধামে পিতলোকের পিওদান-বাপদেশে সম্যাসিবেশে হিন্দুর সকল তীর্থস্থান পর্যাটনপুর্বাক দিলীতে বাদশাহের নিকট গমন করিবেন। এই প্রামর্শ দ্বির হটবার অনতিবিল্ছেই সীতারাম ভূষণার ক্ষেজিদারের সৃহিত দেখা করিয়া জানাইলেন ;—

> জীবন মরণ গালি নহে ! ধর্মায়ুষ্ঠানের নিদিষ্ট কাল নাই !

স্বর্থনিষ্ঠ দীতারামের পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে, গয়া ও প্রারাণ-ধামে তাঁহাদিগের ও পিতৃপুরুষের পিওদান করা আবশ্রক। তিনি স্বর তীর্থাতা করিবেন। ফৌচদার সাহেব, মেহেরবাণী কার্যা তাঁহার জারণীর ও ভ্রাতার প্রতি একটু নেক-নজর অর্থাৎ সদয় হট্যা'ক্রণদৃষ্টি ক্রন। ভূষণার ফৌজদার <sup>©</sup> আব্তোরাণেরও ইচ্ছা—সীতারামের স্থায় লোক যত দ্রে থাকে, ততই ভাল। তিনি সাগ্রহে ও গোৎসাহে সীতারামকে তার্থযাত্রা করিতে অনুমতি করিলেন।

সীতারাম সন্তাসিবেশে সহচরন্বরের সহিত বৈজ্ঞনাথ, গ্রা, কাশী, প্রয়াগ, অবোধ্যা, বুলাবন, মথুরা প্রভৃতি তীর্যস্থান প্র্যাটন করিলা তংকালের রাজধানী মহানগরী দিল্লীতে বাদশাহ অরক্ষজীবের দরবারে উপস্থিত হটলেন। সীতারামের স্থকীতি-কাহিনী নবাবের পত্রে প্রেই সমাট্-দরবারে প্রচার হইয়াছিল। নবাব সারেন্তা ঝাঁ সীতারামকে ভাল বাসিতেন। সদক্তা মুনিরাম সমাট্সকাশে নিয়বঙ্গের আনেক পরগণার গ্রবস্থাবর্গন করিলেন। তিনি কহিলেন, নিয়বঙ্গের কোন পরগণা জন্মগারুত হইয়া আছে। জাসামী, আরাকালী ও পর্তু গীকের অত্যাচারে তদেশে আর লোক বাস করিতে চাহেনা। তথার লোক বাস করান বিশবৎসর কাল-সাপেক। সমাট্ অরক্ষীব এই সকল অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া সীতারামকে রাজা উপাধির পাঞ্জাসহি ক্ষমান দিয়া নিয়বঙ্গের আবাদী সনদ অর্থাৎ প্রজাত বিশ্ববিশ্বর প্রায়াসহি ক্ষমান দিয়া নিয়বঙ্গের আবাদী সনদ অর্থাৎ প্রজাত বিশ্ববিশ্বর প্রায়াসহি ক্ষমান দিয়া নিয়বঙ্গের আবাদী

সীতারাশ এই রাজা উপাধির সদন্দ পাইর প্রকুলমনে দিলী হইতে হলপণে প্ররাগ পথ্যস্ত আগমন করিলেন। তথন বর্ধাকাল, তাগীরথী 'অতি স্রোভত্বতী' হইয়াছিলেন। তিনি প্ররাগ ছইতে নৌকাপথে বাজা করিলেন। পবিমধ্যে কাশীধামে তিন দিনের জন্ত অপোকা করেল। এই সময়ে মুর্শিনাবাদ অঞ্চলের কতকগুলি বাজিপুর্ণ এক নৌকার শহিউ তাঁহার দেখা হইল। এই নৌকায় হই কায়ত্-ভগিনী হইটি কন্তার সহিত তীর্থানাম গিয়াছিলেন। হইটি কন্তার মাতা জােচা ভগিনী রােগ্যমণার ছট্কট্ করিতেছিলেন। হৃদয়বান্ সীতায়াম রােগনিপীড়িতা রমণীর ভক্রাম রত হইলেন। বিধবার কাল পূর্ণ হইয়া আদিল। তিনি কন্তা হইটিকে সীতারামের হাতে হাতে দিয়া, ভাহাদিগের বিবাহ দিবার ভার লওয়ার কথা শীতারাম ঘারা অঙ্গীকার করাইয়া লইয়া, কনিঠা বিধবা ভগিনীকে আইও করিয়া নিজে ইছেলমনে ভবলীলা সাক্ষ করিলেন। সীতারাম দেই যাত্রিমৌকার সহিত মুর্শিদাবাদ পর্যান্ত আসিয়া সেই কন্তাহমের মাতৃত্বসাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহার গৃহে রাধিয়া আসিলেন, এবং তাঁহাকে বলিয়া আসিলেন, কন্তাহয়ের বিবাহকাল উপত্তিত ছইলে বিধবা সীতারামকে সংবাদ দিবেন, অথবা তিনি কন্তাহয়কে লইয়া সীতারামের দিকট যাইবেন ও সীতারাম কন্তা হইটির বিবাহ দিয়া দিবেন।

অনস্তর সীতারাম খুর্শিনাবাদে আসিলেন। তিমি ষ্ণানিয়মে অভিশর বিনয় ও নজ্রতা সহকারে মজর দিয়া কুর্নিশ করিয়া মুর্শিদ কুলী বাঁর সহিত দেবা করিলেন। মুর্শিদ কুলী বাঁও সীতারামকে আর একটি আবাদী সমন্দ দিয়া দশ বৎসারের কর দেওয়া হইতে নিয়তি দিলেল। কিন্তু তিলি প্রকাশ করিলেন, আবাদী মহলের অয় দিনের মধ্যে অবহান্তর ছইলে কিছু মজরাম ও আব্ভয়াব আদায় করিয়া দিতে ইইবে। এউদ্ভিম সীভারাম গঙ্গবেষ্টিত খাড়ী দির্মাণের ও অত্যাচার ইংপীড়ন সিবারণ কর ইংলা বিশ্ব বাবে অছ্মতি অইলেম।

মুর্শিলাবাদ হইতে রওনা হই রা আসিরা পথিমধ্যে কাটোয়া মহকুনার অন্তর্গত কপিলেখরের ঘাটে কৃষ্ণপ্রসাদ গোস্থামীর সহিত গীতারামের দেখা হইল। কৃষ্ণপ্রসাদের ভূষণা অঞ্চলে শিষ্য পাকায় এবং তিনি ও তাঁহার আতৃগণ পণ্ডিত হওয়ায় সীতারাম ও তাঁহার পিতার সহিত তাঁহালিগের বিশেষ পরিচয় ছিল। বর্গীর হালামাদি কারণে কৃষ্ণপ্রসাদ ভূষণা অঞ্চলে বসবাস করিবার অভিলাষ জানাইলেন। সীতারামও তাঁহাকে সাহায্য করিবার সম্পূর্ণ আশা দিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ ও গীতারাম হইজনে বছক্ষণ নানা বিষয়ে সন্তোষ সহকারে কথোপকথন হইল। কৃষ্ণপ্রসাদই গণিয়া সীতারামের ভাবী গৌরবের বিষয় বলিয়া দিলেন।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

**-**0\*0-

#### মহম্মদপুর নগর-নির্মাণ, কর্মচারি-নির্বাচন ও বিবাহ

यरकारण मी जातारमत यगःरमोत्रस्य वन्नरम्य भूनं, जयन मी जाताम अतः वामभार अतुष्टकत्वत् निकृष्टे रहेट त्राका উপाधि ও आवामी সনন্দ লইয়া আসিলেন। সীতারাম সম্বন্ধে কাল্লনিক ও অতিরঞ্জিত অনেক গল্প প্রচার হইয়া পড়িল। সীতারামের দানশীলতা, সভ্যবাদিতা, ন্তায়নিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষবাদিতা সম্বন্ধে কত গল প্রতিদিন উদ্ভাবিত ছইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। কয়েকটী বিধবা ভুসামিনী ও নাবালক জমিলার স্থাস জমিলারী সীতারামের তন্তাবধানে রাখিলেন। ইহাতেও রাজভবন দৃঢ়তর করিবার ও প্রবলতর সৈনিকদলের শীঘ্র প্রযোজন হইল। তিনি নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে একটী রাজধানীর উপযুক্ত স্থান অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ফ্কির মহম্মদ আলি হিৎকালে নারায়ণপুর গ্রামে রাজধানী নির্মাণ করিবার স্থান নির্মাচন করিলেন। ইহার উত্তরে ছত্রাবতীও তাহার কিঞাৎ উত্তরে বারা-नियानमी, शृदर्स त्याजयजी अत्नःशानित थान, मधा निया कानीगना मनी প্রবাহিত ছিল। এই ভামের পশ্চিমর্দিকে কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ বিল তংকালে বিভ্যান ছিল। এইরূপ তলে শত্রুণ সহসা প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া মহত্মদ আলি এই স্থান রাজধানীর উপযুক্ত

মনে করিয়াছিলেন। নারায়ণপুর নাম দিরা নব রাজধানী সংস্থাপন সম্বন্ধে এতদেশে বছবিধ কিম্বন্ধী প্রচলিত আছে। আমরা তাহার কোনটকেই অলীক ও কর্নাপ্রস্তুত বলিতে প্রস্তুত নহি। সকল কিম্বন্ধীরই কিছু না কিছু মূল আছে, কিম্বন্ধীগুলি এই:—

- (>) দীতারাম নারায়ণপুরে রাজধানী স্থাপনের অভিলাধী হইরা গেই স্থানবাদী মহম্মদ আলি নামক এক ফ্লিরকে তাঁহার আন্তানা ভাঙ্গিরা উঠিয়া ঘাইতে অন্তরোধ করিলেন। ফ্লির প্রথমত: বাইতে দক্ষত হইলেন না, পরে প্রস্তাব করিলেন তাঁহার নামান্থসারে নব রাজধানীর নাম রাখিলে তিনি এ স্থান পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। সীতারাম ফ্লিরের কথার দক্ষত হইয়া নগর নির্মাণ করিতে লাগিলেন।
- (২) মহম্মদ আলি ফকির সীতারামের উপদেষ্টা ও পরম হিতৈষী ছিলেন। তিনি নারারণপুরে তাঁছার আবাস ভাঙ্গিয়া সীতারামকে নব নগর প্রস্তুত করিবার উপদেশ দিয়া আজীবন সীতারামের পরামর্শদাতার কার্য্য করিভেন। এজন্ত তাঁছার নামানুসারে নগরের নাম হইয়াছে।
- (৩) সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ ভ্ষণার নিকটবর্তী গোপাল-পুরের বাটা হইতে অখারোহণে স্থাকুণ্ডের বাটাতে আসিবার কালে নারায়ণপুরে কর্দ্ধমমধ্যে তাঁহার অখের ক্রু বদিয়া বায়। তিনি অবতরণ করিয়া সেই স্থান ধনন করিয়া দেখেন, অখকুর এক জিশুলে বিদ্ধ রহিয়াছে। তিনি সেই স্থানের নিয়দেশ ধনন করিয়া একটী ক্রুজ মন্ত্রি ও কল্মীনারায়ণ শিলা প্রাথ্য হইয়াছিলেন। উদয়-নারায়ণের ইছো ছিল, নারায়ণপুরে কল্পীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

করিয়া একটি বাটী নির্দ্ধাণ করেন, কিন্তু তিনি তাহা জীবদ্দার করিয়া বাইতে পারেন নাই। সীভারাম পিতার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

(৪) সীতারাম একদা অখপুঠে গমন করিতে করিতে নারায়ণপুরে তাঁহার অখকুর ভূগর্ভে প্রবেশ করে। অথ আপন বলে তাহার পা উঠাইতে পারে না। সীতারাম অখ হইতে অবতরণ করিয়া অখকুর মুক্ত করিয়া দেন। অখকুরে ত্রিশূল বিদ্ধ হইরাছিল। সেই স্থান খনন করিয়া একটি কুদ্র মন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা পাইয়াছিলেন। এই ব্যাপার দৈব ইছ্ছা মনে করিয়া তিনি নারায়ণপুরে নগর নির্দাণ করেন।

এই সকল কিম্বদন্তীর তাৎপর্য্য এই যে, সীভারামের কোন ফকির অফাদ্ ছিলেন। সীভারাম মহত্মদপুরে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিভারও একটি লক্ষ্মীনারায়ণ-স্থাপনের ইচ্ছা ছিল। তিনি অনেক স্থানে গমন করিয়াছেন এবং অগ অনেক স্থান করিয়াছেন এবং অগ অনেক স্থান করিয়াছেন। কোথাও এক ভগ্ন মন্দির ও কিছু ইষ্টক পাইতে পারেন। সীভারাম প্রথম নারায়ণপুরের নাম লক্ষ্মীনারায়ণপুর রাঝিয়াছিলেন এবং পরে রাজভক্ত প্রজা এই ভাব প্রকাশ করার মানসে ইস্লামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহত্মদের নামান্ত্মারে স্বীয় রাজধানীয় নাম মহত্মদপুর রাঝেন। সীভারাম নিজে প্রকাশ করেন যে, ভিনি লক্ষ্মীনারায়ণের দাস, ভিনি উক্ত দেবভার প্রীভার্থে রাজ্যর্দ্ধি, ছইদম্বন, শিষ্টপালন ও বিপরেরশ্রুপকার করিয়া থাকেন। এই সকল ঘটনাবলী রিমিপ্রিত হইয়া কয়না ও অতিরঞ্জনের রক্ষে উক্ত ৪টা কিম্বদন্তী

গঠিত হইয়াছে। সীতারামের নব রাজধানী নির্মাণের যদিও আমবা ঠিক তারিথ বলিতে পারি না, তবে আমরা এই কথা বলিতে পারি বে, নব রাজধানী দেবালয়সমূহপ্রতিষ্ঠার পূর্বের খুষ্টার ১৬৯৭ ও ১৬৯৮ খুটাকে নির্মিত হইমাছিল।

गीजादारमत बाकवाफी आब अक मारेन मीर्च उ अर्क मारेटनत কিঞ্চিদধিক প্রস্থ; এই ছর্গ চতুঙ্গোণ, পুর্ব্বপশ্চিমে গভীর গড়, ছর্গের অনতিদূরে উত্তরপুর্বে দীতারামের পিতার নামানুদারে উদয়গঞ্জের খাল ও বাজার। বাটার দক্ষিণে তিন শত বত্রিশ হাত ব্যাসার্দ্ধ বা ৬৬৪ হাত ব্যাসের বুভাকার পুষ্করিণী এবং দেই পুষ্করিণীর চতুকোণ স্থলে দীতারামের গ্রীমাবাদ রাজধানীর কিঞ্ছিৎ দুরে চিত্ত-বিশ্রাম নামক <u>তানে সীতারামের চিত্রিশ্রামন্থান বা পল্লীনিবাস ছিল।</u> চিভবিনোদনার্থ তিনি নবগঙ্গা নদীতীরে বিনোদপুর গ্রামে একটি কুত্র ভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিনোদপুরেও তাঁহার দ্বিতীয় পল্লীভবন ছিল। কালের সর্প্রসংহারী নিখাদে সকলেরই বিলয় সাধন হয়, এই ভবনও নবগন্ধা নদী গ্রাস্ক্রিবার উপক্রম করিলে নীল-কুঠীর সাহেবগণ ভাষা ভাঙ্গিয়। ইহার কোন কোন উপকরণ চাউলিয়ার कुठीवाड़ी निर्मात्व बावशत कत्रिम्नोहित्व। वीत्रश्रुत कालीशकाडीत्त সীভারামের আড়ঙ্গৰাড়ী অর্থাৎ শার্দীয়া বিজয়া দশমী দিনের অবস্থিতি স্থান ছিল। এই ৰাড়ীর দুশু অতি রমণীয়। ইহার এङ निरक कानीशका ननी, अञ्चानिरक चक्क नीनकनभून मनीरखद साह। ষ্পবস্থিত ছিল। বিজয়াদশমীর দিনে এই বাটা ও ইহার চতুদিকৃত্ পথ সকল আলোকমালায় সন্জিত হইলেও সেই সকল আলোকমালা

নদী ও দোহার জলে প্রতিবিধিত হইলে ভবনও অতি চিত্তবিনোদ
দৃশ্য ধারণ করিত। কালের সর্ক্ষংহারিণী শক্তিবলে এই তবন
মধুমতী নদী গ্রাস করিরাছেন। এই গৃহে সীভারামের চতুর্থ ও পঞ্চন
রাণী বাস করিতেন। এত জিল স্থাকুগু ও ভামগঞ্জেও দীতারামের
ছইটী বাড়ী ছিল। সীতারামের বাড়ীর বিস্তৃত বিবরণ সীতারামের
"কীর্তিশীর্ষক" পরিচেছদে বর্ণিত হইবে।

শীতারামের নব রাজধানী অল্পনি মধ্যে ধনে জনে পূর্ণ হইয়া উঠিল। নানা দিকেশ হইতে গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পী আদিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। কর্মকারপটী, কাইয়াপটী প্রভৃতি বালার বিদিল। নগর ও তাঁহার রাজধানীর উপকঠে অনেক গ্রাম ছাইয়া ফেলিল। এই নগরে হিন্দু মুসলমান, ক্ষজিয় পাঠান হথে সম্প্রীতিতে বসবাস করিতে লাগিল।

মেনাহাতী, মেলাহাতী বা মুনার দীতারামের দেনাপ্তি ছিলেন।
ইহাঁকে কেহ শিথ, কেহ পাঠান মুদলমান, কেহ ক্ষজ্রির ও কেহ
বঙ্গদেশীর কারত্ব বলিরা থাকেন, যে কারণে ইহাঁকে ভিন্ন ভিন্ন লোক
ভিন্ন ভিন্ন জাতীর বলেন তাহা পরে বলিব। এত্থলে তৎ দল্পর
আমাদের মত মাত্র প্রকাশ করিব। মেনাহাতী নড়াইল মহকুমার
অত্যতি রায়গ্রামনিবাদী ঘোষবংশের পূর্বপুরুষের একজন। এই বংশে
স্থান্যতি ডাক্তার দীতানাথ ঘোষ ও দ্বৰজ্ব প্রদ্ধার ঘোষের
নাম অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন। ইহাঁরা জাতিতে দক্ষিণরাদীর
কারত্ব। মেনাহাতীর প্রকৃত নাম ক্রপনারারণ বা রাম্রপ্র ঘোষ,
ইহার শরীর দৈর্ঘ্যে ৭ হাত ও স্বইপ্রতা আকারাম্যামী ছিল।

हैनि शुरु थोकिए छुट्टैनमन ७ मञ्जामिश्व व्यक्तांहात्रनियांतरण শত: প্রবৃত্ত হটয়া অতাদ্র হওয়ায় তাঁহার পিতামাতা ও স্কল্পণ তিরস্কার করেন। ইহাতে তিনি ক্রোধপরবশ হইলা ঢাকার নবাব সর-কারে কার্য্য করিবেন বলিয়া গমন করেন। তথায় সীতারামের সভিত তাঁহার পরিচয় হয়। সীতারামের ডাকাইতি-নিবারণ সময় দেশের নানা স্থান প্র্যাটন করার ও দেশীর লোকের নানা যন্ত্রণা সন্দর্শন করার ভিনি দেশহিতকর কার্যো জীবন উৎসর্গ করিতে ক্রতসংকল হন। <u>মেনাহাতী অকৃতদার ছিলেন।</u> তিনি সীতারামকে আদর্শ পুরুষ মনে করিতেন। মেনাহাতী ভীমের আয় জানিতেন 'দাদা আর গদা' অর্থাৎ সীতারামের অমুজ্ঞা ও তাহার <del>পা</del>লন। তিনি কোন কার্য্যে ভয় করিতেন না, জীবনের প্রতিও তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না। তাঁহার भागीतिक वन ও অञ्चर्णनारकोभन अपूर्व हिन। जिनि शृहर থাকিতেই কুন্তী ও তীরন্দালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঢাকা ও দিলীতে পাকিয়া অন্তান্ত অস্তচালনা শিক্ষা করেন। তিনি দিলীতে কৃতী করিয়া মল্লসমাজে মেনাহাতী উপাধি পান। মেনাহাতী প্রতিদিন কুন্তী করিয়া দর্বাকে মৃত্তিকা মাথিতেন, এইজন্ত সীতারামের গুরুদেব তাঁচার নাম মুমার রাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি পূজাঞ্চিক করিয়া मर्जारत मुखिकांत दकाँहै। निर्मा, এ कांत्रां 9 डाँशांक रनारक मुत्राय বলিত। মেনাহাতী বেমন পূজান্সিক করিতেন, তেমনি মুসলমান ভজনা-• প্রছেও বাইতেন। তাঁহার কোনও ধর্মের প্রতি বিষেষ ছিল না। ভিনি সীতারামের পাঠান ও কল্রির গৈনিকের সহিত একাসনে ৰসিতেন এবং ধাৰ্মিক, সভাবাদী ও জিতেজিয় ছিলেন। তিনি

কোন বেতন দইতেন না। তাঁহার নিজের ভরণপোষণ ও দরিদ্রদিগকে 
দানের জন্ত কিঞ্জিৎ অর্থ লইতেন মাত্র। তাঁহার অদেশহিতৈবিতাব্রভের বিল্ল হইবার ভরে বাড়ী ও অজনগণের সহিত কোন সম্বন্ধ
রাধিতেন না। মেনাহাভী এক এক দিনে এক এক রূপ বেশ ধারণ
করিতেন। কখন বাঙ্গালী, কখনও হিন্দুখানী, কখন হিন্দু, কখনও
মুসলমান সাজিয়া রাজপথে বাহির হইতেন; নিজের কোন পরিচয়
দিতেন না। তিনি অপাক অন্ধ ব্যঞ্জন আহার করিতেন।

সীভারামের ২য় সেনাপতির নাম <u>আমিন বেগ, আমণ বেগ বা</u> হামলা বাঘা, ইনি ছাত্রিতে পাঠান, এবং একজন নিভীক বীর পুক্ষ ছিলেন, ইহার পরিচয় আর আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। তৃতীয় সেনাপতির নাম বক্তার খাঁ, ইনিও পাঠানজাতীয় বীর, ইহার য়হিত সীভারামের যেকপে পরিচয় হয়, ভাহা তৃতীয় পরিচেদের শেষভাগে বর্ণিত হইয়াছে।

সীতারামের ঢালি সৈত্তের কর্ত্ত। ক্ষিরা মাছকাটা, ইনি জাতিতে
নমঃশুদ্র, মংস্ত কাটিয়। বিক্রয় করাই ইইার পূর্ব্ব পূরুবের বাবসার
ছিল। শুনা বায়, ফ্ষিরার বাড়ী পরগণে নলগীর বর্তমান সময়ে
তরফ কালিয়ার অন্তর্গত কোন গ্রামে ছিল। ইহার বাছবল দেখিয়া
সীতারাম ইহাকে অন্তর শিক্ষা দিয়া সৈনিক করিয়া উঠান। রূপচাঁদ
ঢালি সীতারামের ঢালিসৈত্তের অপর একজন নারক ছিলেন । ইনিও
জাতিতে নমঃশৃত্ত ছিলেন। রূপচাঁদের বংশধরগণ একণে মহশ্মদপুরেরু
নিক্টন্থ পলিসাধালি গ্রামে বাস করিভেছে।

काबा था, रमास माजूम मधाब, मानामाकि मधाब ध्वर शामामी

দর্দার, এই চারিজন দীতারামের শ্বীররক্ষক ছিলেন। ইহারা পাঠানজাতীয় দৈনিকপুরুষ; ইহাদের উত্তরপুরুষগণ মাগুরা হইতে ৯ মাইল
দক্ষিণে ও মহম্মদপুর হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কাতলি গ্রামে
বাস করিতেছে। এতদ্বির দীক্ষারামের ক্ষল্রির দৈন্ত ছিল। এখন ও
মহম্মদপুর অন্তর্গত কাটগড়াগাড়ায় অনেক ক্ষল্রিয়ের বাস আছে।
মহম্মদপুর পানার ক্ষন্তর্গত নবগল্পার তীরে নহাটা গ্রামে যে ক্ষত্রিয়গণের
বাস আছে, তাঁহারা বলেন, তাঁহারা পূর্ব্বে দী চারামের রাজধানীতে
ছিলেন, পরে মঘ আক্রমণ নিবারণ জন্ত নহাটায় ও উহার অপরপারে
সিংহড়া-বেইরল গ্রামে আদিয়াছিলেন। ঐরপ আদামীদিগের আক্রমণ
নিবারণ জন্ত গন্ধথালীতেও দীতারামের প্রতিষ্ঠিত ক্ষল্রিয়পল্লী দেখা
যায়। দীতারামের ক্ষল্রিয় দেনাপতির নাম পাওয়া যায় না। দন্তবতঃ
মেনাহাতী ক্ষল্রিয় দৈন্তর নামক ছিলেন।

দীতারাম ক্ষত্রির, পাঠান ও ঢালিনৈতের কাহারও প্রতি অমুগ্রহ ও কাহারও প্রতি নিপ্রহ প্রদর্শন করিতেন না। সকলের প্রতি তাঁহার সমান বিশ্বাস ও শ্রন্ধা ছিল। তাঁহার শরীররক্ষক পাঠান বীর ও অন্তঃপুররক্ষক পাঠান দৈনিক প্রহরী ছিল। এক্ষণে অন্তঃপুরের নিকটে যে ছবিলাবিবির ভিটা বর্ত্তমান আছে, তাহা একজন পাঠান অন্তঃপুর-প্রহরীর পত্নী ছবিলার বাসগৃহাবশেষ। সীতারামের সৈলদলের রসদদাভা অনেকে ছিলেন। কুমকলের দত্তবংশের পূর্ব্বপূর্ব্ব রপনারারণ কর সীতারামের দৈনিকবিভাগের একজন রসদদাভা ছিলেন। তিনি সীতারামের রামপাল-বিজয়ের সময় উত্তমরূপ বসদ সংগ্রহ করার সীতানাম তাহাকে পারিতোধিক স্বর্জণ ১৮ পাণী জমি দেবক দিয়াছিলেন।

ক্মরলের দত্তবংশ দক্ষিণ-রাড়ী কায়ন্ত। তাঁহাদের বংশে একণে রামচরণ দত্ত, লালবিহারী দত্ত প্রভৃতি কয়েকটী লোক জীবিত আছেন। পলাসবাড়ীয়ার বস্থবংশের আদিপুর্য মদনমোহন বস্থ সীতারামের বেলদার সৈত্তের কর্তা ছিলেন। তাঁহার বংশে এখন রাসবিহারী বস্থ জীবিত আছেন। মদনমোহন দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি কোন সময়ে বৃষ্টি হইতে স্বীয় বনন ও শরীররক্ষার জন্ম একখানি ক্ষুদ্রনোকা তুই হচ্ছে মস্তকোপরি ধরিয়া সীতারামের সভার আসিয়াছিলেন। রূপচাঁদ মদনমোহনের তুলা বলী ছিলেন।

দীতারাম নলদী পরগণা নিজর পাইয়া আদিবার পর তাঁহার একজন জমিদায়ীর কার্যানির্কাহক প্রধান কর্মচায়ীর প্রয়োজন হয়। হামবৈজ্ঞ দলের সংস্থাপক মথুরাপ্রনিবাসী রাজা সংগ্রাম সিংহের দেওয়ান গড়েদহ আড়পাড়ার রায়বংশের কোন ব্যক্তি ছিলেন। গড়েদহ হুইতে মথুবাপুর পর্যান্ত দেওয়ানের যাতায়াতের জন্ত যে স্থাপ্র জালাল বা রাস্তা প্রস্তুত হয়, তাহা এখনও বর্তমান আছে। এই রায়বংশের সাত্রী হুহুৎ পুছরিণীর চিহ্ন এখনও বিভ্যমান দেখা যায়। যে বংশের লোক যে কার্য্যে পটু, প্রাচীন কালে সেই বংশের লোককে সেই পদে নিয়োগ করার রীজি ছিল। সীতারাম সংগ্রামশাহের দেওয়ানবংশীয় গোবিন্দ রায়কে আনিয়া স্বীয় দেওয়ানপদে নিয়ুক্ত করিয়াছিলেন। গোবিন্দ এই সময়ে রদ্ধ ও একচকুহীন হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন বিশেষ দক্ষতার সহিত সীতারামের দেওয়ানী কার্য্য করিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি এত ধার্ম্মিক ও ফ্রায়বান্ছিলেন যে, এপুনও এ অঞ্চলে পাশা খেলিবার সময়ে পাশার দামে

এক পোয়া বা এক চথের দরকার হইলে থেলয়ারেরা দান ছার্ডিবার্র সময় বলে—"ভালা গোবিন্দ রায়, চোথ বা পোয়া রেথে বাস্"। গোবিন্দ রায় রাটীশ্রেণীর শ্রোত্তিয় ত্রাহ্মণ ছিলেম। তাঁহার শেষ বংশধর হারাণ বা হাকরায় পরলোক সমন কালে একটী কন্তা রাথিয়া বান। ঐ কন্তা হইতে একণে হাকর ২টী দৌহিত্ত মাত্ত আছে।

সীভারাখের জমিদারী সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর-মধ্যে আমরা সীভারামের व्याप दिन्द्रीत यहनाच मङ्ग्राह्म महानुद्रम्य नाम शहित्राहि : देशव নিবাস রামসাগরের দক্ষিণ দিকে ছিল। এখনও তাঁহার বাটা ও শন্দিরাদির ভগাবশেষ আছে। ইহাদের গৃহে সীতারামের মোহরযুক্ত সনন্দ রহিয়াছে।<sup>28</sup> ইঁহারা রাটীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, সাবর্ণ গোত। ইঁহার উত্তরপুক্ষণণ এক্ষণে কাফুটিয়া গ্রামে বাস করেন। ইহার বংশে এখন জানকীনাথ, আগুতোষ ও শ্রীশচক্র জীবিত আছেন। ইহা-দিগের গৃহে সীতারামের সময়ের কোন কোন কবিতা ও হিসাবেশও আমরা পাইয়াছি। ভাহা যপান্তানে প্রকাশ করিব। ইহাদের এক্ষে প্রর্বের ক্লার সম্পত্তি নাই, কিন্তু সীতারাম-প্রদন্ত কিঞ্চিৎ নিষর জমি আছে। সীতারাষের দেওয়ান বংশ বলিয়া ইতাদের বেশ মানসম্ভ্রম चाह्य। ईशास्त्र बरुधम्पूरव्य रेपज्क वार्ती, वार्षिक 🔍 हाका समान्न সহস্মাপুরমিবাসী বঙ্কবিহারী দত্তকে জমা দেওয়া ছিল। মহেশচক্র দাসমন্ত্রসদার সীতারামের নায়েব দেওয়ান ছিলেম। ইনি জাতিতে नारतासर अभीत देवछ। महत्रमण्टातक अष्ठर्गक वाउँहेकानिएक ईंश्व निवान किला।

ক্ষবানীপ্রাধান চক্রবর্তী শীতাক্ষমের পৌরার ছিলেন। ওঁছিরি

উত্তরপুর্কধণণ এক্ষণে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নলিয়া গ্রামে বাস করেন এবং নলিয়ার চক্রবর্তী বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারাও সাবর্গগোত্তজ রাটাশ্রেণীর ত্রাহ্মণ। বহুনাথ দেওয়ান হইয়া মজুমদার উপাধি পাদ; কিন্তু ভবানী প্রসাদের পূর্ব উপাধি চক্রবর্তীই থাকিয়া যায়। নলিয়ার চক্রবর্তী মহাশমদিগের এখনও কিছু সম্পত্তি আছে। সীতারামের দত্ত সহস্রাধিক বিঘা নিকর ত্রহ্মত্র আছে। রক্ষপুরের বিখ্যাত উকিল শ্রামমোহন বাবুও তদীয় প্রাতা স্বক্ষজ্বাবু গিয়ীক্রমোহন চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল, চক্রবর্তিবংশের বংশধর।

বেশার দাস সীতারামের মুন্সীছিলেন। ইনি জাতিতে বারেন্দ্রশ্রেণীর কারস্থা ইহার উত্তরাধিকারিগণের উপাধি সম্প্রতি মুন্সী,
বর্জমান সমরে বশোহর জেলার অন্তর্গত কাদিরপাড়া গ্রামে ইহাদের
কিবাস। ইহাদের এখনও বেশ সম্পত্তি আছে। চারি সম্প্রদারের
কারস্থ মধ্যে বারেক্রন্দ্রেণীর কারস্থ অতি অরা। কৌলীস্ত-প্রধার এই
শ্রেণীর কারস্থগণ নিজ ও সাধ্য গুই সম্প্রদারে বিভক্ত। দাস, নন্দী
ও চাকী সিদ্ধ; দেব, দত্ত, নাগাদি সাধ্য। অত্তিগোত্তক নরহরি
দাস দাসবংশের আদিপুরুষ। দাসবংশ চাকরী উপলক্ষে মর্কুমদার,
সরকার, রার, মুন্সী প্রভৃতি উপাধি পাইরাছেন। নরহরি হইতে ৮ম
পুরুষ নিমে রাজীবলোচনের ৩ পুত্র হরিরামা, রামরাম ও ছুর্গারামা।
রামরাম ও ছুর্গারাম অসীম সাহসের সহিত্ত আসামী ডাকাইতদিগের
আক্রমণ নিবারণ করার শীতারাম সঞ্জই হুইরা বিলপাক্টীয়া নামে এক গ্রামা গ্রাম গুই ভাতাকে ছুর্ম ধাইবার জন্ত নির্কর দান করেন। ছুর্গান্দরে আদিক আদর করিয়া সীতারামের গোত্থামি-গ্রুক বলরাম কলিত্তেক

এবং হুর্গারামের নাম সীতারামের রাজধানীতে 'বলরাম' বলিয়াই সকলে জানেন। এই বংশে ব্রজনাথ মুন্সী, দারকানাথ মুন্সা, যহনাথ মুন্সী, চক্রনাথ মুন্সা প্রভৃতি অনেকে জীবিত আছেন।

গুলাধর সরকার সীকারামের বার্টার তত্ত্বারধায়ক ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে বোণি আমগ্রামে বাস করেন। এই বংশে এখন বিজয়বসস্ত সরকার ও গুরুদাস সরকার জীবিত আছেন। উক্ত আমগ্রামের বিখাস ও মুন্সাবংশ সীতারামের সরকারে সহকারী মুন্সা ও নাএবের কার্য্য করিতেন।

দীতারামের অস্থান্থ কর্মচারীর নাম আমরা বিশেষ অনুসন্ধানেও জানিতে পারি নাই। মুনিরাম রায় দীতারামের পক্ষে অএ ঢাকার পরে মুর্শিদাবাদ নবাবসরকারে মোক্তার ছিলেন। মুনিরাম বঙ্গজকারতা মহম্মদপুরের নিকটবতী ধুলঝুড়ী গ্রামে ইহার উত্তরপুরুষের এখনও বাস আছে। ইহার বর্ত্তমান বংশধরের নাম জগবন্ধু রায়, ইহার ৭৮ শত টাকা আথের ভূসম্পত্তি আছে। মুনিরাম পণ্ডিতও সহজা লোক ছিলেন। তিনি প্রথমে সীতারামের অধীনে নলদী প্রগণার স্থমারের কাম্ম করেন। নবাবসরকারে মুনিরামের বেশ যশ এবং প্রতিপত্তি ছিল। একটা কথা আছে, "কোন্ সীতারাম রায়? বেদ্কা উকিল মুনিরাম রায়"।

কুলাচার্য্যের কুলপঞ্জিকা ও গুরুকুলপঞ্জীতে দীতারামের এই ডিনটি
বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়; — দীতারামের প্রথম বিবাহ মুর্শিদাবাদ জেলার অফুর্নত ফতেদিংহ প্রগণার মধ্যে দাদপাল্যা গ্রামে, দিতীয় শাবে অঞ্জীপের নিকট পাটুলীতে, তৃতীয় বারে ভূষণার অধীন ইদিলপুর প্রামে হইরাছিল। <u>সীভারামের প্রথমা স্ত্রীর নাম কমলা,</u>
তিনি প্রধান কুলীন সরল থাঁ (ঘোষের) কন্তা। সীভারাম-বিষরক প্রস্তাবলেথকগণ সরলথাঁকে বীরভূম অঞ্চলের লোক বলিয়াছেন। জানি না, মুর্শিলাবাদের কিয়লংশ সম্প্রতি বীরভূম জেলাভূজ হইয়াছে কি না। সীভারাম কমলাকে ওজন করিয়া কন্তাপণের টাকা দিয়া-ছিলেন। সরল থাঁর বিবরণ ব্যাস্থানে লিখিত হইবে।

বীরপরে নওয়ারাণীর বাটী বা আডঙ্গবাটী বলিয়া গীতারামের যে ৰাটী ছিল, ভাহার নামদৃষ্টে অফুমান হয় সীতারামের আরও ছইটী পরিণীতা স্ত্রী ছিলেন। কিম্বন্স্তীতে ও মাদালিয়ার চক্রবর্ত্তি-গৃহের হস্তলিখিত কুলপুস্তক দত্তে অনুমান হয়, দীতারাম কাশীতে যে বিধবার সংকার করেন ও তাঁহার অন্তিম সময়ে তাঁহার ক্সান্বরের বিবাহের ভার শইবেন বলিয়া স্বীকার করেন, দেই বিধবার ভগিনী, ক্সা ২টা শইয়া সীতারামের রাজধানীতে উপস্থিত হন। সীতারাম কল্পা ২টা স্থানাস্তরে বিবাহ দিবার আয়োজন করিলে বিধবা বলেন. কন্সার বিবাহের ভার লওয়া অর্থ-সীতারাম ক্তাছটিকেই বিবাহ করিবেন এই অঙ্গীকার করিয়াছেন। :দীতারামের রাজবিভব, রাজগৌরব দেখিয়াই বিধবা সম্ভবত: ঐ প্রকার অর্থ করিয়াছেন। সীতারাম প্রথমত: বিবাহে অস্বীকার করেন। কিন্ত বিধবা যথন বলিলেন-পীতারাম বিবাহ না করিলে অঙ্গীকারত্র**ষ্ট হইবেনই, তথন তিনি** প্রতিজ্ঞাভদভরে কলা ইটাকে বিবাহ করিলেন। অজ্ঞাতকুলশীলা ত বিধবার সহিত আঁগত ২টা বালিকার পাণিপীড়ন করাল সীভারামের অন্ত রাণীগণ এই নবোঢ়া রাণীহয়ের স্থিত এক বাটীতে বাদ করিছে

আসম্মত হন। এই কারণে বোধ হর তাঁহারা মাতৃথসার সহিত্ত আড়ঙ্গবাটীতে থাকেন এবং জাঁহাদের বিবরণ কুলাচার্য্যের গ্রছে স্থান পায় নাই।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### দীতারামের গুরুবংশ, পুরোহিতবংশ ও দীতারাম-সংস্ফ পণ্ডিত, কবিরাজ ও মোলবীগণ

শীতারামের পিতার গুরুদেবের নাম রামভদ আয়ালকার। তাঁহার ছই পুজ্র—রত্বেশব দার্বভৌম ও রামপতি দিকান্ত। রামপতি দিকান্তের উত্তরপুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ব্যব্রেখরের তিন পুত্র – রাজেন্ত বিদ্বাবাগীশ, দেবেক ভাররত্ব ও শ্রীরাম বাচম্পতি ৷ এই তিন পুত্রের মধ্যে রাজেক্স বিভাবাগীলের এক পুত্র মুকুন্দরাম ভায়পঞ্চানন। মুকুন্দ রামের পাঁচ পুজ্র – মহাদেব ভান্নবাগীশ (স্ত্রীর নাম তারামণি দেবী), হুর্গারাম, গলাধর, কালিদাদ ও বিষ্ণুরাম। এই পাঁচ পুতের মধ্যে ছর্গারামের পুজ্র নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠের পুত্র মহেশচক্ত্র, মহেশচক্তের পুত্র জগচন্দ্র, জগচন্দ্রের পুত্র পরেশনাথ স্থতিতীর্থ জীবিত। অন্ত শাথার শীরাম বাচম্পত্তির হুই পুত্র, জররাম স্তান্ধপঞ্চানন ও পুরুষোত্তম স্তায়া-লকার। জনসামের পুত্র রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদের পুত্র সদাশিব, সনাশিবের পুশ্র বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যা। রফ্লেখরের ভ্রাভা রামণতির এক প্রাণোত্তের নাম চক্রচুড় ছিল। ৰঞ্চিমবাবুর উপস্থাদের চক্রচুড় এই **ष्टलकुष्** এ**क किना विलट्ड शांत्रि मा।** आमारमत ८वाध इत, विविधातूव° ছল্লচুড় কার্মনিক চল্লচুড়, এই চল্লচুড় নামের গৃহিত ব্রিমবাবুর **इन्न प्रमान करें। देवती घरेनां**श कन्नना गाँछ।

বর্তমান সময়ের স্রোভন্থতী মধুমতী নদীর নাম বারাসিয়া ছিল এবং

উহার তীরস্থ প্রকাণ্ড বার্থালিব কুঠিবাড়ীও পূর্ব্বে ছিল না। ঐ বারাসিয়া

নদীতটে নন্দনপুর নামে একথানি গ্রাম ছিল। বারাসিয়া নদী ও নন্দনপুর গ্রাম একণে মধুমতী নদীর বিশাল উদরে বিলীন হইয়াছে। উদয়নারায়ণের সহিত তাঁহার দীক্ষাগুরু রামভদ্র ভায়ালয়ার মহাশয় য়াঢ়

হইতে ঐ নন্দনপুরে আসিয়া নবনিবাদ নিশাণ করিয়াছিলেন।

নন্দনপুরের নিকটস্থ ফলিসা গ্রামে স্থায়ালম্বার মহাশয়ের এক ইট্টকনিম্মিত গৃহে চতুস্পাঠী ছিল। শতাধিক ছাত্রকে ব্যাক্রণ, সাহিত্য, স্মৃতি ও জ্যোতির পড়াইতেন। সেই চতুস্পাঠীর ভগ্নাবশেষ অস্থাপি বর্ত্তমান আছে।

নন্দনপুর প্রামের নিকটে ভাল ব্রাহ্মণ-সমাজ না থাকার রামভদ্র নন্দনপুরে বাদ কবা অস্ক্রিধা বোধ করিতেছিলেন। একদারামজ্জ্র বাদের উপযুক্ত স্থানের অসুস্ক্রানে ল্রমণ করিতে করিতে গঙ্গারামপুরে উপস্থিত হইয়া প্রাভ:কালে প্রাভ:কতা সমাপনাস্তে নবগঙ্গাকুলে পূজা আছিকে নিমন্ন ছিলেন। এই সময় এক প্রকাণ্ড শার্দ্দূল আদিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ লেহন করিতেছিল। নদীগর্ভন্ত কুন্তীরেরাও ব্রাহ্মণের প্রতিকোন আক্রমণ করিতেছিল না। রোদেন দা নামক এক ফকির গঙ্গারামপুরে বাদ করিতেছিল না। বোদেন দা নামক এক ফকির গঙ্গারামপুরে বাদ করিছেল না। করিতে বলেন এবং তিনি ঐ স্থান পরিজ্ঞান করিয়া নান। রোদেনের অম্বরোধে গঙ্গারামপুরে পূর্বিমৃত ফকিরণাণের সমাধিস্থলে ভত্রতা ভট্টাচার্যাগণ অন্তাণি প্রদীপ দিয়া থাকেন। সেই স্ক্রাদি স্থান করিত হইলো সনেক নর কল্পাল বহির্ণত হইয়াছিল গংল

মধুহদন বাবু লিখিয়াছেন, উক্ত ভট্টাচার্য্যবংশের রছেশ্বর কবি দার্কভৌম সীতারামের দীক্ষাগুরু ছিলেন। আমরা সীতারামের শুরুগৃহের গুরুপঞ্জীগ্রন্থে ইহার কিছুই দেখিতে গাই না। মধুবাবু আমার পরিচিত বন্ধু, তিনি যে লোকের নিকট হইতে এই গুরুবংশের তালিকা ও সনন্দাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, ্রুঠাহার কথার ও কার্য্যে আমাদের বিশ্বাস কমই আছে।

বিশেষত: হরিহর নগরে শক্ষানারায়ণের যে বংশধর আছেন, তাঁহার।
গঙ্গারামপুরের ভট্টাচাধ্যদিগকে গুকুবংশ বলিয়া স্বীকার করেন না।
আমাদের বোধ হয়, রামভদ্র সীতারামের পিতার গুরু ছিলেন।
রজ্পের সীতারামের গুরু নহেন। সীতারামের পৈতৃক গুরুবংশ
বলিয়া গঙ্গারামপুরের ভট্টাচার্য্য-বংশের প্রতি সীতারাম ভক্তিশ্রুদা করিতেন।

একটা কিম্বদন্তী আছে যে, রত্নেশ্বর ও সীতারামের গুরু রুফবলভের বিচার হয় এবং সেই বিচারে রুফবলভ জয়ী হওয়ায় সীতারাম রুফ-বলভকেই গুরু নির্বাচন করেন।

প্রেমধর্মবিতরণকারী ভক্তির পূর্ণ অবতার চৈতন্তদেবের পার্যচর হরিদাস ঠাকুরের নাম বৈষ্ণবদাহিত্যে প্রসিদ্ধ। তাঁহার উত্তর-পুরুষেরা জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন ভাগীরথীতীরে টিয়া গ্রামে বাস করিতেন। কৃষ্ণবল্লভ ঠাকুরের চারি ভ্রাভা ছিলেন,—কৃষ্ণকিন্ধর, কৃষ্ণবল্লভ, কৃষ্ণপ্রদাদ ও কৃষ্ণকান্ত। হঠাৎ বর্গীর অত্যাচারে টিয়া অঞ্চল বড় উৎপীড়িত হইয়াছিল। তাহারা সর্বাস্থ অপহরণ করিত, স্ত্রীক্রার স্তীত্বধর্মে হস্তক্ষেপ করিত, গৃহ অরিসাৎ করিত ও সামান্ত

बाधा शहिल ग्रहाइत लागनाम कतिक । वर्गीत आक्रमणकाल कृष्ण-কিঙ্কর গোস্বামী তাঁহার বাটাতে স্থাপিত বিগ্রহ মদনমোহন রায়ের ভূষণ রক্ষা করিতে ঘাইয়া বর্গীহন্তে নিহত হন, তাহার পর ক্লঞ্জপ্রসাদ शाचामी चरमन छाछिया छानास्टर बाहेबात चिनासी इहेरन केशिल-খরের ঘাটে দীতারামের সহিত যে তাঁহার আলাপ হয় পাঠক পুর্বেই তাহা অবগত আছেন। অনস্কর ক্লেবলভ সপরিবারে যশোহর জেলার অন্তর্গত বিনোদপুরের নিকটস্থ বুলিয়া গ্রামে আসিয়া সীতারামকে मःवाम (श्राद्रण क्रिलान । मीजादाम यञ्जभूक्तक जाहामिशरक अलार्थन। করিলেন। সীতারাম কুফাবলভের নিকট দীক্ষিত হইতে অভিনাষী रुटेरनन। क्रकारलाइ कायशानि खाछि निया नारे विनया छिनि তাঁহাকে মন্ত্র দিতে অসমত হইলেন। সীতারাম তাঁহাকে নজরবন্দী **खारव রাখিলেন। অনন্তর** क्रुश्चवल्लान वांध्य हरेश ठाँशारक मह मिलान। শুজের দান শইতেন না বলিয়া কৃষ্ণবল্লভ সীভারামের নিকট হইতে পূর্বে কোন দান গ্রহণ করেন নাই। মহম্মদপুরের নিকটবর্তী যশপুর গ্রামের কিয়দংশ কুষ্ণবলভের ভ্রাতা কুষ্ণপ্রসাদের নামে वार्षिक २८ होको कत धार्या कतिया क्या नहेमा हित्नन। अहे গুরুবংশ ষ্শপুর ও স্থলিয়া গ্রামে আছেন। গুরুপুত্র আনন্দচক্ত ও শ্রৌরীচরণকে সীতারাম অনেক নিষর জমি দান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে महम्मान्यात्रत निक्वेवर्की सामा मह्मायुद्वत ১৫० विचा अञ्चल स्मि মধুমতী নদী গ্রাস করিয়াছে। আনন্দচক্র ও গৌরীচরণ ৮০০ আট শত বিঘা নিক্ষ অমি সীতারামের নিকট প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন।<sup>১৬</sup> তাহার অধিকাংশ একণে ভাঁহার উত্তরপুক্ষের দপলে নাই। উক্ত বন্ধতা অমির সনন্দাদি তাঁহাদিগের গৃহে আছে। গুককুলপঞ্জী ও উক্ত সনন্দ ষশপুরের গোস্বামিগৃহে পাওয়া গিরাছে। এই গুকবংশে পরে রাধাবলক, কৃষ্ণস্থলর, নিত্যানন্দ ও সর্বানন্দ গোস্বামী প্রাহ্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে নিত্যানন্দ জন্ধ ছিলেন। তিনি জন্ধাবস্থার আলৌকিক বৃদ্ধিমন্তার পরিচয় দিয়া গিরাছেন। এই বংশে একণে সর্বানন্দের পুত্র বালক ভূদেব গোস্বামী জীবিত আছেন।

কোঠাবাড়ী ও গোকুলনগরের ভট্টাচার্যাবংশ নীতারামের প্রাহিত-বংশ। সীতারামের সময়ে এ বংশে অনেক অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহারা বংশমর্য্যাদায় প্রধান বংশজ। ইহাদের অবস্থা এখন ভাল নয়। সীতারাম-প্রদত্ত নিজয় ব্রহ্মত্র অনেকই নষ্ট হুইয়াছে।

সীতারামের সমরে ও তাঁহার পরে ভদীয় পুরোহিতবংশে নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ প্রাহত্তি হইয়াছিলেন:—

**मक्रमान**क हरहे। भाषारत्रद्र क्टे भूळ-- द्रिक्ति ७ द्रपूनां थे।

১ম রতিদেব ভাষবাগীশ

|
রামদেব তর্কভূষণ

মহাদেব তর্কল্যণ

১। কালিদাস দিদ্ধান্ত,

২। কামদেব ভাষালত্মার

২। স্নাতন দিদ্ধান্ত

৩। শ্রীহরি বাচস্পত্তি

ও। ক্রারাম দ্বিভাল্যার

৪। ত্র্পারাম সার্বভোষ

গ্রীহরি বাচম্পতির চারি পুর--- > নন্দকিশোর স্থানালকার, ২ রাধ্যেক্ত কর্কালকার, ৩ রামচরণ বিস্থালকার, ৪ রামকেশব পঞ্চানন। জয়য়য় পঞ্চাননের এক পুত্র, ক্রফ্ষকিকর বিভালকার। সনাতন সিদ্ধান্তের পুত্র রত্বগর্ভ সার্বভৌষ। শ্রীহরি বাচম্পতির ১ম পুত্র নন্দ-কিশোর স্থায়ালকারের পুত্র মুকুলরামের ধারায় চক্রকান্ত বিভাভ্ষণ। রূপরাম বিভালকারের ১ম পুত্র ঘনশ্রাম ভর্কালকার। ঘনশ্রামের ত্ই পুত্র ১ম নন্দকুমার স্থায়বাগীশ ও ২য় প্রাণনাথ বিভাবাগীশ। নন্দকুমার স্থায়বাগীশের ১ম পুত্র রামচরণ স্থায়পঞ্চানন।

ভাষ্করানন্দ আগমবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত সীতারামের সভায় আসা যাওয়া করিতেন। তাঁহার লিখিত কবিতা সীতারামের দেওয়ান বছ মজুমদাকের গৃহে পাওয়া গিয়াছে। ভাস্করের লিখিত কাগজ দৃষ্টেও তাহা বিলক্ষণ প্রাচীন বোধ হয়। ভাস্করানন্দ পলিতা-নহাটার বৈদিক ভট্টাচার্য্য মহাশরদিগের একজন পূর্ব্বপূক্ষ। বর্ত্তমান সময়ে যে শুকুচরণ ও শ্রামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আছেন, ভাস্করানন্দ তাঁহাদিগের উর্ক্তন পঞ্চম পুরুষের একজন।

ভাস্করের কবিতা এই:--

ভাস্করে উদয়ভাস, উদয়নারায়ণ দাস,
তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম।
ভাণেন্দ্র দেবেন্দ্র তথি, ভূ-অধিপতি,
ভূষণে ভূষিত গুণগ্রাম॥
কমলা রাজমহিষী, কমল-বনের শশী,
কিঞ্চিৎ ভূমি দিতে কাড়িলেন খাঁ।
যুবরাজ শ্রামরায়, তিনিও সায় দিলেন তায়
দেওয়ান জীউ পাড়িলেন হাঁ॥

বলরাম দাস মুন্সী সনন্দে পড়িলেন মসি

হস্পালে বামনে কপাল।

বাচম্পতির গোসা ছিল, কেমনে অমনি জাহির হ'ল,

রাণী চুপ—ভূপাল।

হাস কর ভাস্কর আনগে গোঁদাই। ঝাট যাও মাত লাও রাণীকো কৃদ্লাই॥

লৱে ঝি দেওয়ানজী গুরু মাইর ঠাঁই। ভারা মাই দিলেন ঠাঁই রাণীর কাছে বাই॥

সন ১১১৬। ১৭ই জৈয় ঠ। প্রীভান্ধর—বাগীশ।

উক্ত কবিতার অর্থ এই :--

পূর্বদেশে হ্র্যাভুলা উদয়নারায়ণ দাস, তাঁহার পুত্র সীতারাম রাঞ্চার রাজা। সীতারামের রাণী কমলা এত রূপবতী যে, যেমন শশী দেবিকে কমল সকল মুদিত হয়, সেইরূপ কমলার রূপেও অপর রাণীগণ মুদিত-প্রায় হন। রাণী কমলা কিছু জমি দিতে সম্মত হইলেন। দেওয়ানজীও তাহাতে সম্মত হইলেন। যুবরাজ শ্রামরায়ও তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। মুন্সী বলরাম দাসও সনন্দ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে দৈবাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, রাজার গুরুবংশীয় শ্রীরাম বাচম্পতি ভাষরের প্রতি কৃষ্ট। ইহাতে রাজা বিশেষ ক্রু হইলেন। ক্রিংকাল পরে রাজার ক্রোধ হাস হইলে তিনি কলিলেন, ভাষরের তুমি

ছাত কর, গোঁদাইকে যাইয়া লইয়া আইস। রাণীকে বলিয়া জনি শইও না। তৎপরে দেওয়ানজী তারামণি গুরুঠাকুরাণীর নিকট একজন দাসী পাঠাইয়া তাঁহার সমতি আনাইয়া পরে রাণীর নিকট পুনরায় या श्रम कडेन।

নহাদেব চুড়ামণি বাচম্পতির স্লোকে সীতারাম ও তাঁহার সহচরগণের স্হিত নিশানাথ ঠাকুর ও তাঁহার অনুচরগণের তুলনার কথা আমরা शूर्त्वरे উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের ছর্ভাগ্যক্রমে শ্লোকগুলি পাই নাই। অনুসন্ধানে কানিয়াছি. মহাদেব সীতারামের পুরোহিতবংশীয় धक्कन क्राधारिक।

সীতারামের সময়ে ও তাঁহার পরে মহম্মদপুরের অন্তর্গত বাউইজানী ও ধুপড়িরা গ্রামে নিম্নলিখিত পঞ্চিত্রণ প্রাহভূতি হন।

১। শ্রনারায়ণ ভর্কালভার, ১। শ্রনারায়ণ ভর্কালভার,

২। রামরাম বাচম্পতি:

ও। রামনিধি বিস্তাভূষণ,

। जगनाताम निकास.

e। গৌরচন্ত্র বিভাতৃষণ,

७। वनत्राम छर्कज्यन,

। হরচক্র তর্কালস্কার,

🖢। লক্ষ্মীকান্ত বিভাভূষণ,

১। পাঠকচক্র ভট্টাচার্য্য,

२। कानिमान निदास.

১০। রামকিহ্নর তর্কপঞ্চানন,

১১। রামগোবিন তর্কসিদ্ধান্ত.

১২। রবিদাস বিভাবাগীশ.

১৩। ছুर्गाहत्रग मिरतामणि,

১৪। রামহানর স্বভিরত্ব,

> १। (शोव श्रामा स्थापन शीम.

১৬। রামকুমার সিদ্ধান্ত।

ধুপরিয়ার শক্তিতবর্গ।

**৮। निर्मानन गत्रश्र**ी

৯। বিশ্বনাথ তর্কসিদান্ত,

०। त्रांमरकभव छर्कामहात, >०। त्रांमनाथ वाहम्लाख,

৪। রামকৃষ্ণ পঞ্চানন, ১১। রামকান্ত তর্করত্ন,

৫। कानिकाञ्चनाम विद्यापृष्य, ১२। अनस्रताम नार्काखोम,

৬। রামনারায়ণ আয়ালভার, ১৩। কাশীনাথ ভর্কভাররত।

१। द्रार्भित्र फर्कश्कानन.

সীতারামের রাজধানীতে অভিরাম সেন কবীক্সশেষর প্রথমে কবিরাজ ছিলেন। তাঁলার চতুস্পাঠীতে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তিনি কোন সমরে রাজার অপ্রীতিকর রাজনৈতিক বিষয় লইয়া ছাত্রগণের সহিত বাদায়বাদ করায় সীভারাম তাঁহার প্রতি কর্ষ্ট হন। রাজকোপে অভিরাম বাধ্য হইয়া মহম্মণপুর নগর পরিত্যাগপুর্কাক ধান্দারপাড় ঘাইয়া বাস করেন। কলিকাভার লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবিরাজ ঘারকানাধ সেন কবিরত্ব মহাশর এই অভিরাম কবিরাজ মহাশরের বংশধর। সীতারামের সময়েই ভারানাগ কবিভূষণ, পঞ্চানন কবিরত্ব, বিশ্বস্তর ইরায়, যুধিষ্ঠির দাসগুপ্ত, মধুস্দন করে প্রভৃতি কবিরাজগণ মহম্মণপুরে অবস্থিতি করিতেন। মধুস্দন করের বংশধরগণ এক্ষণে সাফ্রনিয়া গ্রামে বাস করেন।

মেলবী সামস্থলীন, মুরমালি, সাজাহান্আলী, কেতালী ও এনাতুলা মহম্মপুর রাজধানীতেই অবস্থিতি করিতেন। ইহাদের ভিন জনের মোক্তাব (চতুপাঠী) ছিল। অপর হুই জন কথন ভূষণার ও কথন মহম্মদপুরে সীতারামের সভার মোক্তারি করিতেন।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

#### রাজ্যস্থাপন সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী ও রাজ্য-স্থাপনের পদ্ধতি

নীতারামের রাজ্যস্থাপন সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সে
সকল কিম্বদন্তী কোন কোনটা অসার, অলীক ও রূপক অলম্ভারমূলক
হইলেও তাহা ই মার্ট, ওয়েইল্যাও সাহেব ও সীতারামনিব্যক প্রস্তাব-লেখকগণ তাঁহাদিগের পুস্তকে সনিবেশিত করার আমরা তাহা একেবারে
পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমরা সেই সকল কিম্বদন্তীর সহিত
সীভারামের প্রকৃত জীবনচরিতের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা দেখাইবার চেটা
পাইব। কিম্বদন্তীগুলি এই:—

- ১। নিম্নবন্ধদেশে সীতারাম বলিয়া একজন ডাকাইত ছিলেন।
  ভিনি ডাকাইতি করিয়া বহু অর্থসংগ্রহ করেন ও জমিদার হইতে ষত্রবান্
  হয়েন। কৌজদার নবাবের আত্মীয় আবু তরাপকে সীতারামের লোকে
  নিহত করায় সীতারাম গৃত ও বন্দীকৃত হন এবং নবাবের আন্দেশে
  ভাঁছার প্রাণদ্ধ হয়।
- ২। সীভারামের হরিহর নগরে তালুক ও স্থামনগরে একটা জোত ছিল। একদিন তিনি অখারোহণে গমনকালে নারারণপুর গ্রামে তাঁহার অখকুরে একটা ত্রিশূল বিদ্ধা হয়। যে স্থাল ত্রিশূল বিদ্ধ হয়, সেইস্থান খনন করিয়া সীতারাম এক লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ লাভ করেন। সীতারাম

দেই দেবতার দাস, দৈবইচ্ছ। যে তিনি রাজ্যস্থাপন করেন, এই কথা প্রকাশ করায় দলে দলে লোক তাঁহার অদীনে আসিতে থাকে এবং তিনি ফকিরের আদেশে নারায়ণপুরের নাম মহম্মদপুর রাখিয়া রাজা হইয়াউঠেন।

- ০। বন্ধদেশে বারজন ভূঞা উপাধিধারী জমিদার ছিলেন। তাঁহারা দিল্লীর রাজস্ব বন্ধ করিয়াছিলেন। এই সমন্ন সীতারাম দিল্লী হইতে তাঁহাদিগকে দমন করিতে আসেন এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরান্ত করিয়া নিজে রাজা হন ও দিল্লীর প্রাণ্য কর বন্ধ করেন।
- ৪। সীতারাম দিল্লীতে চোপদার ছিলেন। বঙ্গদেশের রাজস্ব নিরাপদে আদার হইত না। সায়েতা খাঁ ও আজিমওসান প্রভৃতি নবাব-গণ রাজস্ব আদায়ে বিশেষ দক্ষ ছিলেন না। মুর্শিদকুলী খাঁ বাজালা, বিহার ও উড়িয়ার নবাবের অধীনে দেওয়ান ও সীতারাম সাঁজোয়াল হইয়া আদেন। সীতারাম নিয়বঙ্গ অঞ্চলে কর আদায়ে দক্তা দেখাইলে নলদীপরগণা জায়গীর পান ও পরে নিজেও সমাটের প্রাণ্য কর বন্ধ করেন।
- ৫। সীতারামের পিতা সাঁতৈরের রাজা শক্তজিংকে ধরিতে আসেন।
  তাঁহাকে বলী করিয়া দিল্লীতে লইয়া ঘান। সেখানে সীতারামের পিতা
  উদয়নারায়ণ য়ৃত্যুম্থে পতিত হয়েন। সীতারাম পিতার সহিত দিল্লীতে
  ছিলেন। তাঁহাকে নানা বিপদের সল্পীন হইতে হয়। একদিন রাজিতে
  সীতারাম স্বপ্নে দেখেন, তিনি রাশি রাশি দয়মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছেন।
  পোড়ামানীলাম্বপ্রে দেখার ফল রাজপ্রসাদ ও রাজ্যলাভ। অনস্তর সীতার
  রাম বল্পদেশ অরাদী সন্ল পাইয়া আইদেন।

- ৬। সীতারাম কাকমন্ত্র কানিতেন। কাকমন্ত্রের কার্যা এই ধে ভাহার প্রভাবে ভূগর্ভে প্রোধিত ধনের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। সীতারাম মন্ত্রবলে ভূগর্ভের গুপুধন পাইয়া রাজা হয়েন।
- १। দীতারাম ভাগ্যবান্ পুরুষ। যেখানে যে গুপ্তধন থাকিত, তাহারা ভাকিয়া দীতারামকে উঠাইয়া লইডে বলিত। দীতারাম দেই সকল ধন পাইয়া রাজা হয়েন।
- ৮। এক ফকির দীতারামকে শ্রেহ করিতেন। তিনি দীতারামের হাজ ও কপাল দেখিরা বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজা হইবেন। দীতারাম ফকিরের কথার বিখাস করিয়া রাজ্যস্থাপনের চেটা করেন এবং তাঁহার চেটা ফলবভী হয়।
- ১। সীতারাম মুর্শিনাবাদ হইতে গল্পালান করিয়া নৌকাপথে বাড়ী আদিতেছিলেন। পাথমধ্যে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সহিত গল্পাবকে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সীতারামের করকোঞ্চী গণনা করিয়া বলেন, সীতারাম রাজা হইবেন। সীতারাম সেই ব্রাহ্মণের মন্ত্রশিব্য হয়েন এবং সেই ব্রাহ্মণপ্রাদ্ধ মন্ত্রবলে তিনি রাজ্যলাভ করেন।
- > । সীতারাম স্বপ্নে দেখেন, তিনি এক রক্তমরী পৃষ্ঠবিশীতে সম্ভরণ করিতে করিতে উষ্ণরক্ত পান করিতেছেন। রক্তপান স্বপ্নে দেখার কল প্রচুর অর্থণাত। এই স্বপ্নদর্শনের কিছুদিন পরে তিনি যুদ্ধ-বিদ্ধা শিক্ষার জন্ম দিল্লীতে গমন করেন। দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্জনকালে কিনি ভাগীর থী নধ্যে এক লোহবাল্পপূর্ণ স্বর্ণমুদ্ধ। প্রাপ্ত হয়েন। সেই স্বর্থারা তিনি সৈক্ত সামস্ভ রাধেন এবং রালা হয়েন।
  - ১১। সীভারাদের কোন সাস্মীরের বাটাতে রাত্রিয়োগে ডাকাইজ

/ ১২। সীতারাম একদিন কোন আত্মীরের বাটাতে উপস্থিত ছিলেন। 
এমন সমরে সেই আত্মীরের গ্রামে মগ, পর্তুগীল্প ও আসামী দক্ষ্য 
প্রথমে করে। তাহারা তত্ততা যুবতীগণের ধর্মনার করে, ধনরত্ব অপহরণ 
করে, গ্রাম অগ্নিসাৎ করে ও অনেকগুলি যুবক্যুবতী ও বালকবালিকা 
ধরিষা লইষা গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। সীতারাম এক কুপে পলাইয়া 
গিয়া আত্মরক্ষা করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, বঙ্গদেশের এই আক্রমণ 
কারিগণকে যে উপায়েই হউক দমন করিবেন। ১৯

১৩। দীতারামের এক মাতৃল রাচ্দেশ হইতে ভ্ষণা অঞ্চলে তাঁহার মাতাকে দেখিতে আদিতেছিলেন। তাঁহার দহিত কিছু বহুমূল্য বস্ত্র ও কেবল পাথের কিছু অর্থ ছিল। বর্ত্তমান নদীরা জেলার পূর্বাংশে দম্যুগণ তাঁহাকে নিধন করে। সীভারাম মাতার ইচ্ছার যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তাঁহার মাতা মৃত্যুশব্যার সীভারাম ও লক্ষ্মীনারারণ ছারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয়েন বে, তাঁহারা আজীবন দম্যুদ্পনে ব্ধাসাধ্য বদ্ধ

প্রথম কিম্বন্ধী ইুমার্ট সাহেব পার্যানক গ্রন্থ হইতে অক্সবাদ করিয়া-ছেন। নধাবের আত্মীর আবৃতরাপ সীতারাম-কর্তৃক নিহত হওয়ান নবাব সীতারামকে দক্ষী-তম্বর বাহা ইচ্ছা বলিয়া দিলীতে প্রথেরণ করিতে পারেন। দিলীর পার্যাক গ্রন্থকেক সীতারামের গুণ্মাক অপরিজ্ঞাত থাকার নবাবের পত্রদৃষ্টেই সীতারামকাহিনী বর্ণন করিরা-' ছেন। বিতীয় তৃতীয় কিম্বদস্তী ওয়েষ্টল্যাপ্ত সাহেব শুনিয়া লিথিয়া-ছিলেন। তিনি আরও একপত্রে লিথিয়াছেন<sup>৩০</sup> যে, এই স্কল কিম্ব-দস্তীর আরও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

দিতীয় হইতে অপর সকল কিম্বন্তীরই মূলে কিছু সত্য আছে।
সময়ের দ্রভায় ও লোকপরস্পরায় মূথে মূথে এই সকল কথা প্রচারিত
হওয়ায় ঘটনা কল্লনায় মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। সীতারামের পিতা
ভূষণা অঞ্চলের সাঁজোয়াল ছিলেন। সীতারাম দিল্লী হইতে আবাদী
সনন্দ পাইয়াছিলেন। বঙ্গের বারজন ডাকাইতকে সীতারাম দমন
করিয়াছিলেন।

বারভূঁয়ার মধ্যে কাহারও কাহারও জমিদারী সীতারাম জয় করিয়া
লাইয়াছিলেন। সীতারাম অনেক দীঘী পুক্ষিনী খনন করাইয়াছিলেন।
তিনি ত্ই একস্থানে ভূগর্ভে গুপ্তধন পাইলেও পাইতে পারেন। তাঁহার
মাতামহগৃহে ডাকাইত পড়িয়াছিল। সীতারামের রাজা হইবার পূর্বেং
তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। রুক্তবল্লভ গোস্বামী সীতারামের মন্ত্রদাতা
ন্তন গুরু হইয়াছিলেন। মহম্মদ্মালী ক্ষির সীতারামের নিতান্ত
ভাকাজ্জী ছিলেন। পরম যক্সমহকারে সীতারাম মহম্মদপুরে ইইকালয়
নির্মাণপূর্ব্বক লক্ষ্মীনারায়ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন, এই সকল সভ্য
ঘটনা কয়নার সহিত মিশ্রিত হইয়া উল্লিখিত কিম্বন্ত্রী সকল এতদ্বেশ
গ্রেচ্লিত হইয়াছে।

নীভারাম দিলী হইতে আবাদী সনল আনিয়া সীর বেলদার দৈলুপুদুংখা ছাবিংশ সহস্র পর্যান্ত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইছারা সমঙ্কে সময়ে পুছরিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যও করিত। যুদ্ধ বাধিলে ইছারা পদা-তিক সৈত্তের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ইহারা ঢাল, সভকি, অসি, ধমুর্বাণ ও গুলাল বাঁশ লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিত। পুর্বের যে দ্বাদশ জন দস্তা নিবারণের কথা লিখিত হটরাছে, সেই কার্য্যেও এই সকল দৈলুপ্র বিশেষ সহায়ত। করিয়াছিল। সীভারাম প্রথম প্রথম বেতনভোগী .বেলদার সৈত রাখিতেন। যৎকালে দীভারামের শাদনাধীনে বিস্তীর্ণ জমিদারী আসিল, তথন তিনি আর বেতনভোগী বেলদার রাখিতেন না। व्यविकाः म दिन्तांत्र नमः मुख्काजीय हिन । এই मकल नमः मुख्या मकलारे সীতারামের জমিদারী মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভানে ব্যবাস করিত। সীতারাম তাহাদিগকে ক্ষরিকার্য্যোপযোগী লাক্ত্র ও গড় ক্রয় করিয়া দিয়া চাকরাণ ভূমিদান করেম। পুর্বের যে বেলদারকে ভ্রাতৃবিহীন অর্থাৎ একাকী দেখা গেল, সে কর দিয়া ভূমি লইয়া কেবল ক্ষিকার্য্যই করিতে লাগিল। ट्य मकन दक्तारिक्र अकाधिक खाँछ। छिन. जाहात्रा दक्तात्री ७ क्रयं क्रक् কার্যা করিতে লাগিল। কোনও বেলদারকে উপ্যুগরি ভিন মানের অধিক বেলদারী করিতে হইত না। যে দকল বেলদারেরা ছই ভাতা ছিল, তাহাদিগকে বংসরে তিনমাস: যাহারা তিন ভ্রাতা তাহা-দিগকে বংগরে শাড়ে চারি মাস এবং যাহারা চারি ভাতা, তাহা-দিগকে বংসরে ছব্ন মাস বেলদারী করিতে ছইত। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাতার বংগরে ১॥ দেডমাস কার্যা করিতে হইত। প্রত্যেক বেলদার ভাছার ভিন মালের ফার্যোর জন্ম ২৪ চবিলে ইঞ্চি হাতের ৮১ একাশী হাতে যে বিখা হয়, ভাহার ৬/ ছর বিখা জমি নিমর পাইত। এতদাতীত ছাহারা দীভারামের বায়ে খোরাকী পাইক। তিন মাদ মন্তর বার্টী

ৰাইবার সময় প্রত্যেক বেলদায়কে 'একখানা করিয়া মৃতন বস্ত্র ও শীতকালে তাহাদের প্রত্যেককে ছুইখানি করিয়া কখল দিবার ব্যবস্থা ছিল। অমাবস্থা ও পূর্ণিমার দিনে বর্ত্তমান সময়ের রবিবারের ছুটীর ক্লায় বেলদারগণ ছুটী পাইত। প্রত্যেক পর্বের দিনে ভাহাদিগকে এক বেলার অধিক কার্যা করিতে হুইত না।

নীতারাম তাঁহার জমিদারীর জলশৃক্ত স্থানসমূহে দীলী প্রকাণী ধনন করাইতেন। নৃতন রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করাইতেন। যে সকল স্থানে গোলা, গঞ্জ, বাজার বা বন্দর না পাকিত, তিনি তথার গোলা, গঞ্জ ও বাজার বানাইতেন। কোন স্থানে দেবালর না পাকিলে অধিবাদিগণ বৈষ্ণৰ হইলে, রাধাক্তয়ের কোন মৃত্তি, লাক্ত হইলে শক্তিমৃত্তি ও মুসলমান হইলে সর্ব্যা বা মস্জিদ স্থাপন করিতেন। ব্যাদ্র, বরাহ প্রভৃতি হিংম্ম জন্তপূর্ণ বন পাকিলে, তাহাদিগকে বধ করিয়া বন পরিষ্ণার করিয়া দিতেন। পর্কুগীজ, মঘ বা আসামীগণের আক্রমণের ভয় পাকিলে তাহা নিবারণের স্থাবলোবস্ত করিভেন। এইরূপে সীতারাম প্রকার সকল অভাব দূর করিতেন। ক্রি, শিল্প ও বাণিজ্যের স্থবিধা করিয়া দিতেন। কোন প্রামে নাপিত, ধোপা, কর্মকার, কুস্কুকার, স্বর্ণার প্রভৃতির অভাব ধ্যকিলে, তাহা ভিল্প গ্রাম হইতে আনাইয়া বসবাস করাইতেন।

নীভারান আবওয়াব বা উচ্চহারে কর আদায়ের চেষ্টা করিতেন না। প্রজার অবস্থা ব্রিয়া প্রজাগনকে বিপদাপদে কর হইতে নিছুতি দিতেন। জিনি ভাহাদিগের প্রক্তার বিবাহ, অলাশন, উপনয়ন ও শিভ্যাভ্লাছে প্রয়োজন মত দাহায় করিতেন। প্রজাগনের ইচ্ছাত্সারে ভিনি কর নগদ টাকার বা শক্ষ হারা আদায় করিতেন। ছুর্ভিকাদির আশবার বছ ছানে তাঁহার সর্বপ্রকার শস্ত সঞ্চিত থাকিত। তিনি সমং তাঁহার জমিদারীর সর্বত পর্যাটনপূর্বক প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা পর্যাবেকণ করিয়া বেড়াইতেন। নানাগুণে তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত এবং অন্ত জমিদারের জমিদারীর মধ্যে কুটুমাদির গৃহে গমন করিলে তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিত। তিনি তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে গুণী, জ্ঞানী এবং শিল্পী প্রভৃতি দেখিলে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতেন।

সীতারামের প্রকৃতিপুঞ্জের সূথ, শাস্তি ও সমৃদ্ধি দেখিয়া অন্ত জনিদার-গণের প্রস্তাপঞ্জ সীতারামের প্রকা হইতে ইচ্চা করিত। তাহাদিগের জমিদার অত্যাচারী অথবা উৎপীডনকারী হইলে তাহারা আসিয়া শীতারাম, মেনাহাতী ও কর্মচারিগণের নিকট তাহাদের তঃথ জানাইত। কোন কোন জমিদারের প্রজাগণ অতাধিক উৎপীত্তিত হইলে সীভারামের কর্মচারিগণের সহিত ষড়্যন্ত করিবারও প্ররাস পাইত। স্থূন কথা, সীতারামের কমিদারীর চতুর্দিকে অভ্যাচার, উৎপীতৃন, অবিচার, অক্তায়-পূর্বক রাজত্ব আদায় এবং অন্তের আক্রমণ প্রভৃতির অনল বৃধ্ করিয়া জ্বলিভেছিল। সেই সকল প্রজাপ্ত সীতারামকে শাস্তির মিগ্র স্বিলের উৎপত্তিসান্ত্রপ পর্বতরাজ হিমালর বোধে তাঁহার শরণা-পর হইতে অভিনাধী হইত। বৃদ্ধিমান প্রকামাত্রই সগরবংশীর ভগীরথের স্থায় শাস্তির গঙ্গার ধারা লইবার জক্ত উদ্গ্রীব হইয়া সীভা-রামের তপ্তা করিত। °কাল সহকারে তাহাদের তপ্তার ফল ফলিল ৮ সীভারামের স্থানিরম ও সুণালন খণে তাঁহার কমিলারীবৃদ্ধির স্থানর শহা সহজেই আবিষ্কৃত হইরা পঞ্জিল। বলে অর্ক্সিত অপেকা গুণে

ক্ষজিত রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হয়। ভয়ের বন্ধন অপেক্ষা ভক্তির বন্ধন বড় কঠিন। অশেষ গুণে শীতারাম চতুর্দ্দিক্ হইতে ভক্তির আন্তরিক পুশাঞ্জলি লাভ করিতে লাগিলেন।

## অফ্টম পরিচ্ছেদ

দীতারামের রাজ্যবিস্তার, পরিমাণ, রাজস্ব ইত্যাদি

যৎকালে দীতারাম অকাতরে নির্ভন্নে কঠোর পরিশ্রম করিয়া দীর্ঘকালে নিয়বঙ্গের পাপ স্বরূপ দ্বাদশ দস্যার পৈশান্তিক অত্যাচারনিবারণ করিরা নবাব সকাশে ও দেশে অত্বনীয় যশোলাভ করিলেন :--তাঁহার নিজের জমিদারীর দর্বত তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জের স্মভাব ও অসুবিধা দুর করিরা ভাহাদিগের সুধ্দম্ভি ও শিক্ষার সুবাবস্থা করিলেন,— ভাঁহার প্রজাপুঞ্জ স্থানিরমে ফুশাসনে থাকিয়া বংশে, যশে ও ধনৈখাযো বর্দ্ধিত হটতে লাগিল,—তাঁহার জমিদারীর মধ্যে শাস্তির সুরতি, মুবিষণ মলয়ানিল প্রবাহিত হইয়া প্রকৃতিপঞ্জের প্রফুলতার চিক্ত পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তথন পার্শ্ববর্তী জমিদারগণের উৎপীডনে শক্রর আক্রমণে উৎক্ষিত হাত্রসর্বান্ত বিবাদকালিমা-কল্পিত নিরাশ-ক্ষম সংক্ষম শ্ৰীহীন প্ৰাকাগণ দীতারামের প্রতি ঘন ঘন সভ্যুত্তি मिक्लि क्रिए क्रांत्रिम । ভाषामित्रिय श्रिकितनीय मिन मिन छेवछि-नीन व्यवका ও ভাহাদিগের হরবছা তুলনা করিয়া ভাহাদিগের বিষ্যুত্ গাঢ় হইছে পাঢ়তর হইতৈ লাগিল। তাহাদিগের নৈশ সভায় সীভারামের গুৰুপ্ৰাম পৰ্যালে।চিত প্ৰ কীৰ্ত্তিত কটতে লাগিল। নমীতীতে বা শক্ষবিশীয় त्राम चार्टे, क्रिक्नामात्र, विवाद्यवान, व्यवदाद्विक निम्नास्क्रीरमञ

অধিবেশনগৃহে, নারীসভার সীতারামের প্রজাপুঞ্জের স্থপসৃদ্ধি বর্ণিড হইতে নাগিল। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদল উচ্চরবে সীতারামের কীর্ত্তি-সঙ্গীত উন্মৃক্ত বাযুতে বিমিপ্রিক করিতে লাগিল। পলীস্থ বালকদল করতালি দিয়া সীতারামের কীর্ত্তিগাঝা গাইতে লাগিল। বৈরাগিগণ বৈক্ষবী সঙ্গে সীতারাম সম্বন্ধে নৃতন নৃতন সঙ্গীত প্রণয়ন করিয়া ও ভাষা গাইয়া অধিক ভিক্ষা লাভ করিতে লাগিল।

ফকিরদশ নীতারামের প্রশংসাস্চক ন্তন ন্তন ছড়া প্রস্তুত করিয়া উপার্জনের পথ পরিষ্কৃত করিতে লাগিল। প্রজাগণ দলে দলে নীতারামকে ভ্রামিত্বরূপে পাইবার জন্ম করনা করিতে লাগিল। কোধার বা করনা সত্পারে উঠিতে লাগিল এবং কোথাও করনা বড়বল্লে অবতরণ করিতে লাগিল। চতুর্দিক্ হইতে সীতারামকে জমিদাররূপে গ্রহণ করিবার আহ্বা-নের স্থাংবাদ আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দলে দলে প্রজাগণও সীতা-রামের করুপ ফটাক্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা জিদ করিয়া সীতারামকে ভ্রামিত্বে বরণ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ছঃবের কাহিনী বর্ণন করিয়া সীতারামের করুপ ছাদয় দ্রবীভূত করিয়া ফেলিল।

সর্বপ্রথমেই ভূষণার মৃকুলরায়ের ছয়পুজের বংশধরগণের জমিদারীর প্রতি দীতারামকে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। মুকুলরামের ছয়পুজের বংশধরগণের মধ্যে সর্বাদাই বিবাদ হইত। প্রজাগণ এক শরীকের বাধ্য ছইলে অপর শরীক ভাহাদিগকে নির্যাতন করিত। শরীকদিগের মধ্যেও ছর্বাল প্রবল উভরই ছিল। দে সময়ে আইন আদালভের আশ্রম লওয়া হইভ না। নবাব ও ফোলদারের সহায়তা প্রবলপক্ষই পাইভেন। মৃকুলরারের উত্তর-পুক্রের ছর্বাল পক্ষ শরীকগণ সীভারাব্যের সহায়তা

প্রার্থনা করিলেন। নীতারাম হর্মলপক্ষের সহারতা করিলে প্রবল পক্ষের সহিত ভুমুল বিবাদ বাধিল। প্রবল পক্ষের লোকেরা কেহ প্রারন করিয়া স্থানাম্ভরে চলিয়া গেলেন। কেই সীভারামের অধীনভা यौकात कतिया मध्यमभूरत थाकिया श्रातन। त्कर वा जुनगीत কৌজনারের নিকটে ঘাইরা পদাতিক ঢালী গৈতোর পদ ও সেনাপতিত গ্রহণ করিবেন। ইহাদের নিকট হইতে দীতারাম পোক্তানি, রোকণ-পার. রূপাপাত এবং রণ্ডলপুর পরগণা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উক্ত বংশীর প্রমানন্দ নামক এক ব্যক্তির মিকট হইতে মকিমপুর প্রগণা লাভ करवन । পরমানদের বংশধরগণ এফণে যশোচর জেলার অন্তঃপাতী নড়াল মহকুমার অধীন ইতনা গ্রামে বাস করিতেছেন। দৌলত খাঁ পাঠানের নশিব ও নসরৎ নামে হই পুত্র ছিল। ভিনি মৃত্যুকালে उँशित कमिनात्रीत आर्द्धक निश्वतिक नशीवनाहि शत्रभा नाम निन्ना ७ व्यवदार्क नमत्र एक नमत्र भारी भवना नाम निया शाना करतन। **এই ছই পরগণা পরে নশিব ও নগরতের উত্তরাধিকারীর মধ্যে** নশিব সাহী ও বেলগাচি এবং নসরং সাহী ও মহিমসাহী পরগণার বিভক্ত হর। দৌলতের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যেও বছ শরীক হইরা ठाँहाता शृहिबतात श्रद्ध इन । शृहिबतात्रश्रुख छेळ ठाति भन्नत्रभाश সীভারামের হস্তগত হয়। সাছা উক্তিয়াল পরগণা সমাদার উপাধিধারী এক ত্রাহ্মণের দখলে ছিল। अনার্দ্দন সমাদারের মৃত্য হইলে তদীয় পদ্মীর সহিত জ্ঞাতি-ভ্রীতা ভগবানের বিবাদ বাধে। এই বিবাদক্তে 'विश्वात चास्तात मारा डेक्सान नंत्रश्वा मीठावात्मत नामनावीत আইলে। অনার্দনের অধীনত্ত মিঠাপুকুর ও লান-পুকুর নামে চুইটা

পৃষ্ধবিণী এখন আমতৈত গ্রামে রহিষাছে। তেলিহাটী প্রগণা এক নাবালকের সম্পত্তি ছিল। মগ ও পর্কুগীজ আক্রমণে উৎপীড়িত হইরা প্রজাগণ সীভারামের সহায়তা গ্রহণ করে এবং ভত্তপলকে এই প্রগণা সীভারামের তত্ত্বিধানে আইনে।

পড়েরা পরগণায় ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের ভরে অল্প লোকে বাস করিত। এই পরগণা পুর্বে যশোহরের স্বাধীন রাজা প্রতাপ-আদিতোর ছিল। তাঁহার निक्रे रहेट डॉराइ क्यंहाडी महार देखारभी बाग्रहीधुडी डेशाधिधाडी আনকীবল্লভ নামক এক বাজি প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের সময়ে এই পরগণার অবতা অতি শোচনীয় হইলে সীতারাম ইছার উরতি করেন ও বৈশ্ববংশীয় রায় চৌধুরিগণ ও নলদার কায়ত্তজাতীয় জমিদারগণ সাতা-স্থামের অধীনে এই পরগণার মালেক থাকেন। সে দমম গৃহনির্মাণের ৰাশ ও থড় এছানে জন্মিত না। সীতারাম এ হানে প্রজাপত্তন করিয়া মহম্মদপুর হুইতে বাঁশ ও থড় যোগাইয়া ছিলেন। যাহারা থড় লইয়া পিয়াছিল, তাহাদিগকে লোকে থডোৱা বলিত। তদৰ্ধি তাহাৱা नीकांत्रामरक विभाग अवश्वाद नाम बर्डाता द्वार्थ। वर्डमान ममस्य স্থানীয় লোকে এই প্রগণাকে থডোডিয়া বলে। থডোরা প্রগণা সীতা-রাকের নিজের পতন। এই সময়ে এই পরগণার পূর্বনাম অবভানপুর ক্লিল, পরিবর্তিত হইয়া পড়েরা হয়। পড়েরার অনেক দক্ষিণে চিকুলিয়া श्रम्भवाम (धवकीनमान वक्ष नामक धक्रम क्रिमान हिलान। প্রেক্সাপীভূম পোষে শীভারাম তাঁহাকে রাজাচ্যুত করেন। দেবকী-मन्त्रन चीइ क्रिमाती शुनतात वानावक क्रिता लहेतात क्रम महत्त्वत्र **भागित्मतः। छिनि । यहचानभूतित निक्रेवर्शी धूनसूक्ति श्रांटम थाकिशाः** 

ধান। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার উত্তর পুরুষগণ ধুলুঝুড়িতে বাস করিতে-(छन। এই वःশে हेम्नुज्यन, जाताश्रामम, इत्रमाम अ इतिहत्तन वस्र প্রভৃতি ব্যক্তি অন্তাপি জীবিত আছেন। নল্ডাঙ্গার রাজবংশের মহন্দ্রদাহী পরগণার কিবদংশ গীতারাম হত্তগত করিলে পর এট রাজবংশের সহিত দীতারামের স্ভাব হয়। মছম্মদপুর প্রগ্রাম্ব মধ্যে একাধিক নীতারামপুর গ্রাম আছে। অনেকে বলেন, ননাইলের শচীপতির স্বাধীনতা-অবলম্বন সীতারামের পরামর্শ-ক্রমেই হুইয়াচিল। সমুদ্রতীরবর্তী রামপাল নামক স্থান সীতারাম জয় করিতে গেলে যশো-হরের চাঁচডার রাজা ভবেশ রায়ের বংশীয় মনোহর রায় সীতারামের ক্লার রাজ্যাধিকারে প্রবৃত হইলেন। রাজা মনোহর রায় দীভারামের রাজধানী মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে আসেন। এই মনোহর রায়ের স্থিত ক্রঞ্চনগরের রাজা রামচক্রের বিবাদ হয়। রামচক্র ইংরাজ বণিকের সহায়তা গ্রহণ করেন। সীতারামের অফুপস্থিতির স্থযোগ অবলম্বনে মনোহর মহম্মদপুর নগর আক্রমণার্থ বুনাগাঁতি পর্যাস্ত আসিয়া ছাউনি করিলেন। সীতারামের দেওরান বহুনাথ মজুমদার বহু দৈল ও কালে খাঁ, ঝুম ঝুম খাঁ নামক ছইটা বড় কামান ও ৩০টা পুরাতন কামান লইয়া कुरत पर्यास भगन करवन। जिनि करेकी नहीं इटेर्ड हिवा नहीं अधास এक वृहर बाल काठीहेबा উভর সৈভের মধ্যে এক বৃहर भन्न: श्रामी ব্যবধান করেন। মনোছর যোগাড় যন্ত্র দেখিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রভ্যা-বর্ত্তন করেন। সীভারামের দেওয়ান ঘতনাথের নামামুসারে এই থালের নাম ৰছথালী রাখেন। বছখালীর খাল ও বুনাগাঁভির কেলাছ মাঠ बर्शान विश्वमान बाह्य । এই बाक्रमान मिकी नगरवर क्लोबबाद स्क উল্লা-মনোহরের সাহায্য করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সীতারাম ২২ ও কাহারও মতে ৪৪টা পরগণার বাজা ছিলেন।

তাঁহার বিজিত পরগণার খে যে জমিদার তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়ছিলেন, তাহাদিগকে তিনি স্ব স্ব জমিদারীতে করণয়াজার স্বরূপ পুলঃসংস্থাপন করিয়ছিলেন। ভাস্কর বাগীশের কবিতার "গুণেক্স রাজেক্স ভাপি" স্নোকাংশ হইতে তাহা প্রতিপর হয়। আময়া সীতারামের অধিকার ভুক্ত ২৪ পরগণার নাম পাই নাই, কিন্তু তাঁহার অধিকারভুক্ত বাইশের অধিক পরগণার নাম পাইয়াছি। সীতারামের অধিকারভুক্ত পরগণাভালির নাম এই:—

| পরগণার নাম                      |       |       | বে শেলা বা মহকুমার মধ্যে    |
|---------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| <ul><li>नल्मी</li></ul>         | •••   | •••   | যশোহর, নড়াল ও মাগুরা       |
| ২ দাঁতৈর                        | •••   | ***   | यरनाहत ७ कतिमश्त            |
| ৩ মকিমপুর                       |       | •••   | ক্র                         |
| ৪ ভেলিহাটী                      | ***   |       | ফরিদপুর                     |
| < वचन <b>्</b> व                | •••   | •••   | ষশোহর ও নড়াল               |
| ৬ ইস্থপপুর                      | ***   | •••   | খুলনা ও ধশোহর               |
| <ul> <li>माहाङेकियान</li> </ul> | ***   | • • • | यत्नारुष, माख्या । विनारेनर |
| ৮ अम्बाम्युत                    | ***   | •••   | যশোহর ও বনগ্রাম             |
| ৯ নসরৎসাহী                      | • • • | ***   | যশোহর, ফরিদপুর ও নদীয়া     |
| ৩০ নশিবদাহী                     | 444   | •••   | क्तिनभूत ७ ननीश             |
| ७३ महिमगारी                     |       | 441   | ঘশোহর ও ফরিদপুর             |
| ৯২ বেলগাছি                      | ***   | ***   | ফৰিদপুর                     |

| পরগণার নাম       |     | a   | া জেলা বা সহকুমার মধ্যে |
|------------------|-----|-----|-------------------------|
| ১৩ ধুলদি         | ••• | ••• | ফরিদপুর                 |
| ১৪ হাউলি         |     | ••• | ঠ                       |
| ১৫ হাকিমপুর      | ••• | ·•• | 3                       |
| ১৬ ভপ-বিনোদপুর   | ••• | ••• | ঠ                       |
| <b>১৭ সাহপুর</b> | ••• | ••• | ক্র                     |
| ১৮ পোক্তানি      | ••• | ••• | ফরিদপুর ও খুলনা         |
| ১৯ রোকনপুর       | ••• | ••• | যশোহর ও করিদপুর         |
| ২০ খড়েরা        | ••• | *** | খুলনা                   |
| ২১ চিক্লিয়া     | ••• | ••• | খুলনা, বরিশাল           |
| ২২ আকুবানি       | ••• | *** | ফ্রিদপুর                |
| ২৩ রামপাল        | ••• | ••• | বরিশাল ও খুলনা          |
| ২৪ জন্মপুর       | *** | 444 | যশোহর ও বনগ্রাম         |
| ২৫ মক্জাইগীর     | ••• | *** | नमीया                   |
| २७ हिश्लि        | ••• | ••• | নদীয়া ও যশোহর          |
| ২৭ ভড় ফভেজ্পপুর | ••• | ••• | যশোহর, মাগুরা           |
| ২৮ ফতেরাবাদ      | ••• | ••• | বরিশাল                  |
| ২৯ রূপাপাত       | ••• | ••• | <b>ফরিদপ্র</b>          |
|                  |     |     | •                       |

এই সকল পরগণা ও বে বে পরগণার আমরা নাম পাই নাই, সর্কসমেত পরিমাণে १००० বর্গমাইল হইবে। বর্তমান সময়ের আ ০টা জেলার পরিমাণের সমান ।

मारोगताथिशिक तक्तकरनत अभिगातीत वथन वृत्तिभगकर्यक अर्क्

রাণী কবানীর আমলে রাজত্ব নির্দারিত হয়, তথন তাঁহার জনিদারীর গভণ্মেণ্ট স্থাৰত্ব ৫২৫৬০০০ হয়। সীতাবামের সমস্ত ক্ষমিদারী রখুনলন পান নাই। অর্দ্ধেক পরিমাণে সীতারামের জমিলারী রখু-নন্দনের হত্তগত হইয়াছিল। সীতারামের অর্থ্বেক জমিদারী র্থনন্দনের মোট জমিদারীর মধুবাব্র অনুমানারুষায়ী 🕹 অংশ হইবে। স্তরাং শীভারামের অর্দ্ধাংশ জমিদারীর গভর্ণমেণ্টরাত্রন্ত প্রায় ৩৫০০০০০ টাকা; এ মতে সীভারামের মোট জমিদারীর গভর্ণমেন্টরাজম্ব ৭০০০০০, টাকাঃ স্বাসরা জমিদারের গভর্ণমেণ্ট রাজন্ব মোট জমিদারীর আদায়ী টাকার ক্র অংশ দেখিতে পাই। অতএব সীতারামের মোট আদায় বটিশ গভর্মেন্টের আমলে হইলে এককোটী একুশ লক্ষ টাকা হইত। আমরা शौकां त्रारम् अस्त वर्गाय मञ्जूमनाद्वत वश्मीय च्यूर्गाहत्व मञ्जूमनाद्वत মুখে ভানিমাছি, শীভারামের রাজ্য ৭৮ লক ছিল। ইছারই সঙ্গে বনকর ও কলকর ছবলক টাকা আদার হইত। সীতারামের কমিদারীর शिवमान यट्नाइव ट्ल्लाय ১৪· • वर्गमाहेन, कविनश्व ट्ल्लाय ১৪· • वर्ग-माहेन, धुनना (क्लाम ) ७०० वर्गमाहेन, वित्रभान (क्लाम ७०० वर्गमाहेन, नहीवा (कनांव ১১०० वर्शमांत्रेल ७ शांवना (कनांव २०० वर्शमांत्रेल। সীভারামের জমিলারীর চারি সীমানা সমানভাবে করা যার না। তাঁহার ভামিদারীর উত্তরসীমায় পাবনা ভেলার দক্ষিণাংশ <sup>৩২</sup> দক্ষিণসীমার बरकाशनागत, शूर्वनीयात जाकियानयां नती ७ वित्रमान दक्तात कियमःम, अभिक्रमीयांत विक्नाराम बामाव्य क्लात नर्गत वारे डेख्याःस वर्षक गाही भवग्ना बादन नमीवा दक्ताव श्रुकाश्म ।

भरतास्त्रं मील्ड्यारम्य त्राका चाक्रमन कतित्व मानिवाद्दित्वन, धरे

ক্রোধে সীতারামও মনোহরের রাজ্য আক্রমণ করিতে গমন করেন।
বর্ত্তমান সময়ে বশোহর জেলার পুরাংশে নীলগঞ্জপাড়ার নিকটছ
তৈরবনদের পূর্বতীরে সীতারাম সৈন্তসহ উপস্থিত হইলে মনোহর
সীতারামের সহিত সন্ধি করেন এবং সন্ধিতে নিরীকৃত হয় ধে, উভয়ে
উভয়ের বিপদে সহারতা করিবেন। °° কথিত আছে, সীতারাম নদীয়ার
রাজা রামচক্র, নাটোরের রাজা রামজীবন, পুঁটীয়া তাহেরপুর ও
দিনাজপুরের রাজার সহিত দুভের হারা পরস্পার পরস্পারের প্রতি
সহারতা করার অঙ্গীকার পত্র আনাইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের চাঁদ ও
কেদার রায়ের ধ্বংসের পর তাঁহার রাজ্যে নবোথিত ছয় ঘর জমিদার ও
চক্রন্থীপের রাজা রামচক্রের উত্তরপুরুষগণ ও সীতারাম তাঁহাদের বিপদে
সহারতা দান করিবেন, এইরূপ পরস্পর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

আমরা দেওয়ান বহুনাথের বংশধর মৃত হুর্গাচরণ মজুমদারের মুথে শুনিয়াছি, দীভারামের রাজস্বের এক চতুর্থাংশ দঞ্জিত হইত ও তিন চতুর্থাংশ দীতারামের দৈনিক, সাংসারিক ও ধর্মকার্যো বায়িত ইইত।

## নৰম পরিচ্ছেদ

## সীতারামের কীর্ত্তি

সর্বসংহারিণী শক্তিসম্পন্ন কালের বিশাল উদরে কত মহাত্মার কত লোকশিক্ষণীয়া কীর্ত্তি লোপ পাইতেছে, ভাহার সংখ্যা করা মানক শক্তির অভীত। কত নেনিভি, কত বেবিলন, কত কার্থের কালের বিশাল উদরে লীন হইরাছে। কত গ্রীসীয়ান ও কত রোমান সাম্রাক্ষ্য বিশেষ হইরাছে। লগতের সপ্ত আশ্চর্য্য কাতের স্তার কত আশ্চর্য্য কাত কাল উদরসাৎ করিয়া বিদয়া আছেন, ভাহা কুদ্র মানব কি প্রকারে নিরূপণ করিবে? গত সহল্র বংসরের মধ্যে কুদ্র, বৃহৎ, কত উদারচেতা সদাশর রাজার লোকহিতকর কীর্ত্তি করাল কাল চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ বা ভীষণ অরণ্যে সমাজ্যাদিত করিয়াছেন, ভাহাও আময়া বলিতে পারি না। কিম্বন্ধনী রূপ দীপিকার কীপালোক অবলমন করিয়া আময়া উদারচয়িত কর্মবীর মহাত্মা সীভারামের কীর্ত্তিসমূহ এই অধ্যারে পর্যালোচনা করিব। পুণাশীল সীভারামের কীর্ত্তি অধ্যারে পর্যালোচনা করিব। পুণাশীল সীভারামের কীর্ত্তি বিবিধ—' লোক-হিত্তকর-কীর্ত্তি, বলাকশিক্ষাকর-কীর্ত্তি ও বর্ম্য-শিক্ষাকর-কীর্ত্তি।

আমরা নীভারামের লোকহিওকরী কীর্ত্তি আবার করেক ভাগে বিভক্ত করিছে পারি। (ক) বহিংশক্রনিবারণ, (ব) অন্তঃশক্রপ্রশাসন,

(গ) সাধারণের অভাবমোচন, ও (খ) প্রকৃতিপুঞ্জকে একতাফ্রে वक्तन। आमता शृद्विहे विनयाहि, नीजावास्त्र नमत्य नियवत् आनामी, আরাকানী (মগ) ও পর্তুগীজগণ পুনঃ পুনঃ দেশ আক্রমণ করিতে। পৈশাচিক অত্যাচারে অধিবাসিগণের দৃংকল্প উপস্থিত করিত। তাহার। রমণীকুলের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত, গ্রাম অগ্নিদাৎ করিত, নরহত্যা করিত ও গৃহস্থগণের সর্বান্ধ লুঠন করিত। এ দেশে আসামীগণের আধুনিক পাংশা ষ্টেসনের নিকট নারারণপুরে ও কামারথালির নিকট গৰ্মধালিতে ক্ষত্ৰির ও চন্দনার রামতীরে অনেক স্থানে পাঠান-দৈল রাথিয়া সীতারাম আসামী আক্রমণ নিবারণ করিয়াছিলেন। অধুনা পাংশার পূর্মপারে কালিকাপুর নামে যে গ্রাম আছে, ঐ গ্রামে বাদাবাড়ী নামক একটা স্থান আছে। বর্ত্তমান সময়ে বাসা-বাড়ীতে কয়েক ঘর বারেক্স শ্রেণী ব্রাহ্মণের বাস আছে। এই বাসা বাডীতে সীভারামের দেনানায়ক ও দৈনিকগ্ৰ অবস্থিতি করিয়া আসামিগণের আক্রমণ নিবারণ কবিজেন।

এইরূপে দক্ষিণ দিক্ ছইতে মগ আক্রমণ নিবারণের নিমিত সীভারাম দুর্দ্ধর্য পাঠান ও ক্ষত্রিয়দিপকে রাথিয়া দক্ষিণের দিকে নবগদা-নদীভীরে নহাটা ও সিংহড়ার পত্তন করিয়াছিলেন। পর্কুগীল অভ্যাচার নিবারণজ্ঞ তিনি পূর্বেদিকে মাঁদারীপুর মহকুমার উত্তর সীমায় সৃদ্ধনিপুণ বহু সংখ্যক পাঠান-সৈক্ত রাথিয়া দিয়া ছিলেন। এইরূপে তাঁহার রাজ্যে উক্ত । তিন জাতীয় আক্রমণকারী কাহারও আসিবার অধিকার ছিল না। আমরা এই ভিন স্থানের ক্ষত্রিয় ও পাঠান সৈনিক সংস্থাপনের সংবাদ

পাইয়াছি। তিনি আর কত স্থানে এইরূপ সৈত রক্ষা করিয়াছিলেন, ভাহা একাণে নিরূপণ করা বিশেষ যত্রসাপেক।

অন্ত:শক্ত প্রশমন সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সীতারাম দীর্ঘকাল পর্যান্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া দেশীয় ডাকাইতগণ্কে দমল ক্রিরাছিলেন। চৌর্যাও তাঁহার সময়ে নিবারিত হট্যাছিল। তিনি গ্রামা চৌকিদারগণের অল্লাশন, উপনয়ন, বিবাহ, প্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্যা উপলক্ষে অতিরিক্ত পাওনার বন্দোবস্ত করিয়া ভাহাদিগকে কার্যো অধিকতর মনোযোগী করিয়াছিলেন। তিনি তস্তরদিগকে প্রথমে কঠোর দঞ দিয়া চৌর্য্য হইতে নিবুত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া অকুতকার্য্য হওয়ায় শেবে তিনি তাহাদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি СБІत्रिनिगरक नगम छाका € (नोका मिश्रा तोकान्य वानिका कतिएक পাঠাইতেন। কথিত আছে, কালু নামে একটা চোর আর পাচটা চোরের সহিত একথানি বুহৎ নৌকার সর্ধপ ক্রয়বিক্রেয় করিত। একদা कान दकान कार्यंत शास्त्र निक्र क्रिका विकास विकास क्रिका क्रिका ছিল। তাহাদের সর্বপ-বিক্রয়ের টাকা তাহারা পলিয়ার করিয়া সর্বপের শধ্যে রাখিত। কালুর হাতে তহবিল থাকিত। কালু রাত্রে ছই তিন বার তহবিল দেখিত। একদিন রাত্রে কালু তহবিল দেখিতে গিয়া দেখিল, নৌকার উপর জলকর্দ্ধনের পদান্ধ দকল অন্ধিত বৃত্তিরাছে। সে সর্বপের মধ্যে তহবিলের টাকাও পাইল না। সে ভাবিল, গ্রাম হইতে কোন ভক্ষর আসিয়া অর্থ অপহরণ করিয়াছে। সে বে পথে তৃণের छिनत कम निनित्र (तथिन, मिटे नार्थ औरम खादम कतिन। आरमत मार्या (व शृत्र जालांक किथिन, त्मरे शृत्रत পन्धारक में।जारेन,

গৃহস্থ স্থা ইইলে সে গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহমধ্যে অমুসদ্ধানে আর্দ্র বসন পাইল। সে তথন ক্ষিপ্রগতিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জলাশরের অমুসদ্ধান করিতে লাগিল। জলাশয় পাইয়া তাহার চতুর্দিক্ প্রমণ করেত যে দিকে জলচিক্ত দেখিল ও যে দিকে ভেক লক্ষ্ণ দিশ না, সেই দিক্ দিয়া জলে অবতরণ করিল। জল অমুসদ্ধান করিয়া কর্দ্মনধ্যে স্বীয় অর্থ পাইয়া কালু প্রফুল্লমনে নৌকায় আসিয়া শয়ন করিয়া থাকিল। পরদিন তত্তর নৌকায় প্রতি তৃষিত দৃষ্টি করিলে কালু বলিল, "যাহা ভাবিয়াছ তাহা নয়"। তত্তর গৃহে যাইয়া জলমধ্যে অমুসদ্ধানে অর্থ না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্বক নৌকায় কালুর পদতলে পড়িয়া শিয়াম স্বীকার করিল। এইয়প নানা উপায়ে সীতারাম দেশীয় শক্র প্রশমন করিয়াছিলেন।

প্রজাগণের অভাব দ্রীকরণের নিমিত লোকহিতকর বতে চিস্তাশীল
মহাত্মা সীতারাম কত পুষরিণী,কত রাস্তা,কত বাজার,কত বন্দর প্রতিপ্রা
করিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। অনেকেই বলেন, চন্দনাতীরে
নাধবপুর, রামদিয়া, বেলেকান্দি, জামালপুর, মধুথালি; ফটকীতীরে
ভাবনহাটী; চিত্রাতীরে ব্নাগাতী ও ধলগ্রাম; নবগঙ্গাতীরে বিনোদপুর,
পলতীয়া, লক্ষীপাশা, লোহাগড়া ও ভৈরবতীরে বস্থানিয়া, ফ্লতলা;
নওয়াপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা ও বাগেরহাট; বলেশরতীরে বনগ্রাম,
বারাদিয়াতীয়ে বোয়ালমারি ও দৈদপুর এবং কুমারতীরে চাঁদপুর,
কানাইপুর, মান্দারীপুর প্রভৃতি বাজার ও বন্দর সীতারাম প্রতিষ্ঠাণ
করিয়া বান। সীতারামের সময়ে রাস্তাকে জাঙ্গাল বলিত। বর্ত্তমান
সমরে স্থানক জাঙ্গাল রাস্তায় পরিণত ছইয়াছে। সীতার জাঙ্গাল,

ৰদার জালাল, রামের জালাল প্রভৃতি অনেক জালালের নাম ভানিয়াছি। সন্তবতঃ ঐ সকল জালাল সীতারামের প্রস্তুত হইতে পারে। মজুমদারের জালাল ও কাওয়ালিপাড়ার জালাল বোধ হয় বছু মজুমদারের ভত্তাবধানে প্রস্তুত হইত। মজুমদারের জালাল দৌলতপুর হইতে ভুমরিয়া পর্যান্ত অবস্থিত এবং কাওয়ালিপাড়ার জালাল বাগেরহাট হইতে বনপ্রাম হইয়া বরিশাল পর্যন্ত গিয়াছে।

লোকহিতকর কার্ত্তির মধ্যে জলকীর্ত্তি সম্বন্ধে সীতারামের বছল কিম্বদন্তী আছে। ভাহার প্রথম কিম্বদন্তী এই যে, সীতারাম কোন 9 ব্রাহ্মণকে তাঁহার অভাদয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি গণনা করিয়া ৰলেন, দীতাবাম পুলজন্মে পুঞ্রীক (পুড়িয়া) (তরকারী প্রস্তুত-কারক) ছিলেন ও তিনি এক ব্রাহ্মণকে পিপাশায় তরমুজ খাইতে দিয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহার অভ্যুদর।<sup>৩৪</sup> (২) সীভারাম তাঁহার গুরুদেবকে উন্নতির কারণ ব্রিক্তাস। করার ক্রফাবলভ গোস্বাসী একটা कुमात्री ज्यानाहेबा मधनर्थन कविया शनना कविया यतनन, शृक्षकत्त्रव জ্বদান তাঁহার উন্নতির মৃদ। (৩) ধন সীতারামকে ডাকিত, অথবা জাকমন্ত্র বলে ভূগর্ভে গুপ্তঅর্থ সীতারাম জানিতে পারিতেন। সেই টাকা উত্তোলন করার জক্ত সীতারাম পুছরিণী কাটাইতেন। (৪) দীতারামের নিয়ম ছিল, তিনি প্রতিদিন নুতন পুষ্করিণীভে স্নান कतिर्दात, এই कात्रन वाहें महाकात र्दानात रेम्छ मर्दाना उाँहात • দক্ষে থাকিত। তিনি বেস্থানে ষাইতেন, দেইখানেই নৃতন পুষ্করিণী কাটা ইয়া তাহাতে স্থান করিতেন। (৫) সীতারামের উন্নতির প্রথম শমতে বধন সীভারাম রাজাবিস্তারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, ভখন তিনি একদিন রাত্রে স্বশ্ন দেখেন, এক বৃদ্ধা আহ্মণী সীভারামকে ব্লিতেছেন, যদি জলের মত রাজ্যবৃদ্ধি করিতে চাও, তবে জলকীতি কর।

এই সকল কিছদন্তীর মুলে কি আছে, আমরা জানি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি, জিনি বহুসংখ্যক পুছরিণী থনন করাইয়াছেন। পাবনা, ষশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, নদীয়া ও বরিশাল জেলার মধ্যে অনেক স্থানে সীতারামের পুছরিণী আছে। অর্থ এত স্থানত দ্রব্য নহে যে, ভূগর্ভের প্রত্যেক স্থানেই রাশি রাশি অর্থ পাওরা যাইবে। দ্বিগাপরবশ ছন্ট লোকেরা চিরকালই উপকারী, শুণী লোকের শুণ সীকার না করিয়া ভাহার কার্যের একটা অসহ কারণ হির করিয়া থাকে। সীতারাম অসংখ্য জল-কীর্তি দ্বারা অসীম পুণাসঞ্চয় করিছে। ছিলেন এবং সঙ্গে পজে তাঁহার অত্লনীয় যশ প্রকাশিত ইইতেছিল; এই যশ লাঘ্য করিষাছে।

উত্তরে পাৰনা জেলার অন্তর্গত দোগাছী হইতে দক্ষিণে বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী কানীপুর গ্রাম পর্যান্ত বছ গ্রামে আমরা সীজারানের খনন-করান পাঁচ শতের অধিক পুছরিনীর সংবাদ পাইয়াছি। মহম্মদ-পুরের নিক্টবর্ত্তী ক্ষেক্টী জলাশরের বিবরণ আমরা কিছু বলিব।

সীতারামের আদিনিবাদ হরিহরনগর গ্রামে ধনভাঙ্গার দোহা নামে বে জলাশর আছে, তাহাই সীতারামের প্রথম জলকীর্ত্তি বলিয়া কবিত হয়। এই জলাশর সম্বন্ধে এক কিম্বন্ধী আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, একৎ সম্বন্ধ বিভীয় কিম্বন্ধী এই বে, এক বৃদ্ধার প্রক্ ষ্মণাব্-লতিকার নিরস্থ ভূগতে প্রচুর অর্থ প্রোথিত ছিল। এই অলাব্-লতিকা দীতারাম ক্রন্ন করিয়া তার্ম হইতে অর্থ উঠাইয়া লন। দেই অর্থ উত্তোলন করিতে বে পরিমাণে মৃত্তিকা খনন করা হইয়াছিল, তাহাতেই এই দোহার উৎপত্তি হব।

নীতারামের দ্বিতীয় কীর্ত্তি মহম্মদপুরে <u>রামসাগর নামক স্থণীর্ঘ</u> দীর্ঘিকা। এই দীর্ঘিকা ১৬৫৫ হাত দীর্ঘ ও ৬২৫ হাত প্রস্থ। এই দীর্ঘিকা সহয়ে অনেক আথায়িকা প্রচলিত আছে। আথায়িকাঞ্জলি এই—

>। এক বৃদ্ধার সীতানামে এক ক্ঞাছিল। সীতা কালীগদ। হইতে জ্বল আনিতে যায়। পিপানাকুলা বৃদ্ধা সীতা সীতা করিয়া ডাকিতেছিল। সীতারাম সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। সীতারাম উত্তর করিলেন—"মা ডাকিতেছেন কেন ?

ইত্যবসরে বুজার তনরা জল লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বুজা উত্তর করিল;— শৃত্র জল দে, আদার বড় পিপাদা হইয়াছে, পোড়া রাজা কত পুকুর কাটে, কিন্তু আমার জলক্ষ্ট দূর হইল না! সীতারাম বুজার এই উক্তি শুনিয়া সেই রাতেই এই দীর্ঘ জলাশয় খনন করান।

- ২। ঐ বৃদ্ধের অলাবু তলায় অর্থের অন্তুসন্ধান পাইয়া সীতারাম অলাবুলতা ক্রয় করেন এবং অর্থ উত্তোলনপূর্বক মেনাহাতী বা রামরূপ ঘোষের হল্পে দেন; তৎকালে এস্থানে একটা জলাশয় খনন করা হয়। মেনাহাতী বা রামরূপের নাম অনুসারে এই দীর্ঘিকার নাম রাম-সাগর হইয়াছে।
- ৩। দীতারাম দীঘী কাটিতে অভিনাধী হইলে দীঘীর উত্তর তীব হইতে মেনাহাতীকে এক তীর ছাড়িতে বলেন। তীর এতদুরে গিয়া

পড়ে যে, ততদুর লইয়া দীঘী কাটিলে রায়পাশা বা নৈহাটী গ্রামের সীতারামের পুরোহিত ও অভাভ অনেক ব্রাহ্মণের ভদ্রাসনবাটী নষ্ট হয়।
বাহ্মণিদিগের অনুরোধে সীতারাম শেবে দীর্ঘিকার আকার ক্ষুদ্রতর
করেন। মেনাহাতীর নিক্ষিপ্ত শরের দুর্বের তিনভাগের একভাগ
ভানে দীর্ঘিকা খনন করা হয়।

৪। সাঁতারাম দীর্ঘিকা কাটিয়া চারি ধার বাঁধিয়া নানা দিগ্দেশের ব্রাহ্মণ পঞ্জিতগণকে আনাইয়া মহাসমারোছে দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করিতে উল্পোগী হয়েন। সীতারাম পৃষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রতী হইবেন, এমন সময়ে তাঁহার গুরু, পুরোহিত ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণ জানিলেন যে, সীতারামের দেই সময়ে একটা পুত্র জন্মিল। যথন শুরুর পুরোহিত সকলেই অপৌচের কথা শুনিলেন, তথন আর প্রতিষ্ঠা কার্য্য করা শাস্ত্রবিক্ষন। এক ব্রাহ্মণ মলিনমুথে সীতারামকে পুত্রের জন্মসংবাদ জানাইলেন। সীতারাম ব্রাহ্মণকে পারিতোষিক দিয়া ক্ষুর্য মনে বলিলেন যে, এই পুত্র হইতে সমারোহের কার্য্যে বিদ্ব হইল, ইহার অদৃষ্ট বড় মন্দ। এই পুত্র হইতে জামার রাজ্য লোপ হইবে। সীতারামের এই পুত্রের নাম শ্রামন্থন্দর রাষ্য। ব্রাহ্মণভোজনাদি ক্রিয়া স্থচাকর্মণে সম্পান হইল, কিন্তু পৃক্ষবিদী প্রতিষ্ঠা হইল না। রামসাগর যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা আমরা পরে যুক্তি হারা প্রমাণ করিতেছি।

রামসাগর এমন দীর্ঘ দীর্ঘিকা যে, তাহার উত্তর তীরে দাঁড়াইরা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভরের সঞ্চার হয়। একণে আর রামু-সাগরের একটা ঘাটও বাঁধা নাই। এখনও চৈত্র বৈশাথ মাসে রাম-সাগরের ১২া১৪ হাত গভীর জল থাকে। কেহ কেহ বলেন, রাম- শাগরের উত্তরগশ্চিম কোণে একটা স্থানে জল বিশ হাতেরও অধিক গভীর। রামসাগরের জল অক্সাণি উত্তম পরিকার আছে।
ইহাতে পানা শেওলার লেশমাত্র নাই। কেছ কেছ বলেন, সীতারাম একটা বৃহৎ তালগাছের মধ্য খুঁদিয়া তাহা পারদপূর্ণ করত এই দীর্ঘিকায় দুবাইয়া দেওয়ান। সেই জন্ম ইহার জল এত ভাল থাকে। এখনও সহস্র সহস্র লোকে ইহার জল ব্যবহার করে। মুল্লভাবে এক্ষণে এই দীর্ঘিকায় বহু গো, মহিষাদি পশুর স্লানে ও মলমূত্র পরিত্যাগে জল খারাপ হইতেছে। প্রতি বংসর দশহরার দিনে এন্থানে বহুসংখ্যক লোক সমাগত হয়। রামসাগরতীরে গলাপুলা হয় এবং বহুসংখ্যক র্যোক এই দীর্ঘিকায় চিনি, লবণ ও ডাব নারিকেল নিক্ষেপ করে। রামসাগরে মংস্থা-ধরার জন্ম প্রতি বংসর জেলেগণ ৩৫০ হইতে ৫০০ টাকা জলকর দিয়া থাকে।

সীতারাম কায়ন্থ ছিলেন, তিনি পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠার কোন কার্য্য স্থান্তে করিতে পারিতেন না। পুরোহিত যাজিকদিগকে কার্য্যে বরণ করামাত্র তাঁহার কর্ম। এই কার্য্য করা রাজ্ঞীর প্রস্ববেদনা উপস্থিত হওমার পরেও ইইতে পারে। হয় ত তিনি শুরু, পুরোহিত, ঠাকুর-বাড়ীর বিগ্রহ প্রভৃতি যাহার ছাহার নামে দীঘী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। যথন বহুসংখ্যক পশুত সমাগত হইয়াছিলেন, তখন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন না কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভৃতীয়ত:—এই রামসাগরের জল যথন বহু ত্রাহ্মণ পশ্তিত স্থানতর্পণে ব্যবহার করেন এবং ইহার জল সাধারণ লোকে দশহরার দিনে গলাজল স্বরূপে ব্যবহার করে, তথ্ন এই দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা না হইলে ইহার জলের এত মাহাছ্মা

হইত না। দীতারামের শত্রুপক্ষণণ এইরপ একটা দাধু ও মহতী কীর্ত্তিত কলজারোপ করিবার জন্ত ঐরপ মিধা। কিছদমী রটনা করিরাছিল। রামদাগরের ভার দীর্ঘ জলাশর যশোহর জেলার আর নাই এবং বঙ্গবেশেও অধিক আছে কি না সলেহ। মহম্মদপুরের কাহার কাহার গৃহে রামদাগরের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা কবিতা ছিল। সেকবিতা গৃহদাহে নই হইরাছে! এই দীর্ঘিকা মেনাহাতী বা রামরূপ ঘোষের ইচ্ছাতুদারে কর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠা করিরাছিলেন। কবিতার যে অংশ আমরা লোকমুধে পাইরাছি ভাষা এই:—

রামরপ-ইচ্ছা করে করে জলাশর। রাজার নিকটে গিরা সবিনরে কয়॥ যতদ্র ঘাবে মোর ধফুকের শর। ত গুদুর লয়ে কাট দার্ঘিকা সুন্দর॥ দার্ঘিকার চারি ধারে এনে ছিলগণ। বাড়ী ঘর ভাম দিয়া করহ ভাপন॥

কুখনাগর দীতারানের অপর কীর্ত্তি। ইহা একটা ব্রাকার পুক্রিণী ছিল। ব্যাস ৬৬৪ হাত ও পরিধি প্রায় ২০০০ হাত। হহার মধ্যে চতুক্ষোণ ভূখণ্ডে রাজার গ্রামাবাস ছিল। একণে গ্রীমাবাসের ভ্যাবশেষ জলাবৃত্ত হুইয়াছে এবং ইহার জলও একণে অব্যবহার্য হুইয়া পড়িয়াছে।

নীভারাদের বাড়ীর অর্থাৎ ত্র্রের মধ্যে অনেকগুলি পুছরিশী ছিল। তল্পধা পদ্মপুকুর, চুণাপুকুর, রাজকোষপুকুর ও অস্তঃপুর-পুকুষ এখনও বত্তমান আছে। রাজকোষপুকুর তলদেশ হইতে চারিদিক্ ইউক ছারা বাঁধান ছিল। এই পুক্ষরিণীতে নীভারাম গোপনে ধনরাশি

রাথিতেন। এই পুষ্করিণীর ধন পাইবার লোভে নভাইলের জমিদার বাব কালীশহর বার নাটোরের দেওয়ান থাকিবার কালে চুই তিন বার জল পেচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার স্থগভীর জল সেচিয়া क्यारेट शादान नारे अधार (कान धन आम नारे। अधारि এই পুষ্করিণীতে মধ্যে মধ্যে ধন পাটবার সংবাদ পাওয়া যায়। কথিত আছে--দীতারামের পাঁতা স্থরনারায়ণ কি শ্রামন্থলার পিতার পতনের পর অভাবে পড়িয়া এই পুষ্ধরিণী হইতে কিছু অর্থ লইতে অভিলাষী হন। জিনি দেবভাদিগের অর্চনা করিয়া স্বপ্ন দেখিলেন যে, এই পুস্করিণীতে যে দ্রবা তিনি প্রথম স্পর্শ কবিবেন তারাই জাঁহার প্রাপা। অতঃপর এক পিত্তলের জালাপূর্ণ স্বর্ণমূদ্রা ও একথানি স্বর্ণের বাসন ভাছার সম্মুখে আসিল। ফুর্ভাগ্যক্রমে তিনি স্বর্ণ বাসন্থানি স্পর্শ করায় তাহাই তাঁহার थीं भा रहेल। २२४५ मार्ल ( ১৮৪১ थुः ) नल्हीत नार्यादवत शाहक রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এক বাকা স্বর্ণমূদ্রা পায়। তাহার প্রত্যেক মুদ্রা ২০ টাকা মুল্যে বিক্রন্ন হইরাছিল। ১৮৬১ খুষ্টাব্দে একটা তেলিন্সাতীয় বালক একৰটা টাকা পাইয়াছিল। দীননাথ মুন্দী নামক একব্যক্তি একদিন এক বছগুণা অর্থমূতা পাইয়াছিলেন। সেই মুদ্রাগুলির আকার ভেঁতুলের বীজের ক্লার ছিল। গত বংসর সীতারাম উৎসব উপলক্ষে ষধন এক মুচীকে হুর্গের মধ্যে বন জঙ্গল কাটিতে দেওয়া হয়, তথন সে একাকী অনেক সময় কাৰ্যা কৰিত। শুনা যায়, ঐ মূচী একটা ভগ্ন প্রাচীরের মধ্যে ১ ঘটা টাকা পাইয়াছে। চুণাপুকুর সীভারামের চুণ প্রস্তুত করিবার গর্ভের উপর প্রস্তুত হয়। পদ্মিনী নামী দীভারানের শিলামহীর অর্থকামনার প্রপুক্র থনিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

হবেরুষ্ণপুরের কৃষ্ণদাগরও বেশ বড় পুছরিণী। এই পুছরিণী ৮৭৫ হাত দীর্ঘ ও ৩৫৫ হাত প্রস্থা। ইহার জল জ্বজাপি বহুসংখ্যক লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে ও ইহার জলে স্নান করে। কৃষ্ণদাগরের জলকরেও বার্ষিক ৩৫০ টাকা হইতে ৩০০ শত টাকা আদায় হইয়া থাকে। সীতারামের আয়ত-ক্ষেক্তাকার হুর্গের অন্ত ভিনদিকের গড়ের চিহ্নমাত্র আছে। দক্ষিণ দিকের গড় স্পষ্টরূপ বিশ্বমান রহিয়াছে। এই গড় কিঞ্চিদধিক ১ মাইল দীর্ঘ ও ২০০ হাত প্রস্থা। কথিত আছে, এই গড় স্বনামখ্যাতা রাণী ভবানীকর্তৃক একবার সংস্কৃত হইয়াছিল। এই গড়েও অপর্যাপ্ত মৎশু থাকে এবং ইহার জলকরও বংসরভেদে ৪০০ টাকা হইতে ৬০০ টাকা পর্যস্ত হইয়া থাকে।

সীতারামের ৪র্থ লোকহিতকর কার্য্য বিবিধজাতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে শাস্তি ও একতাস্থাপন। তাঁহার সময়েই প্রতি গ্রামে নিরীহ বাহ্মণ, কায়ত্ব প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ, চণ্ডাল, বিন্দী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ ও হর্দ্মর্থ পাঠানগণ একমত হইয়া বাস করিতে শিক্ষা করেন। সীতারাম তাঁহার পাঠান সেনাপতিগণকে ভাই বলিতেন এবং তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যেও হিন্দু মুসলমানে মিত্রভাব স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মুসলমান ফ্রিরগণ ভিক্ষাকালে নিম্নলিখিত কবিতা বলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত—

শুন সবে ভক্তি ভাবে করি নিবেদন।
দেশ গারেডে যা হইল শুন দিনা মন॥
রাজাদেশে ইিন্দু বলে মুসলমানে ভাই।
কাজে লড়াই কাটা কাটির নাহিক বালাই॥

হিলুর বাড়ীর পিঠে কাশন মুসলমানে থায়।
মুসলমানের নস্ পাটালী হিশুর বাড়ী যায়॥
রাজা বলে আলা হরি নহে ছই জন।
ভজন পুজন যেমন ইচ্ছা করুক পেতে মন॥
মিলেমিনে থাকা স্থ তাতে বাড়ে বল।
ডরেতে পলায় মগ ফিরিসিরা থল॥
চুলে ধরি নাড়ী লয়ে চড়তে নারে নায়।
সীতারাজার নাম গুনিয়ে পলাইয়া যায়॥

দীভারাম সভা সভাই দেশের শক্তি সঞ্চয় করিতে রুভসম্বন্ধ করিছে। তিনি হিন্দু মুসলমানের একতায়, নিয় শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মিলনে দেশে যে কিরপ বলসঞ্চয় হয়, দেশবৈরী কিরপে প্রশামিত হয়; মগ, পর্জুগীর ও আসামী কিরপে ভয়ে দম্যতা হইতে নির্ত্ত হয়, তিনি তাহা আমাদিগের নয়নে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্কক প্রদর্শন করিতেছেন। তাহার ভদ্রভা, বিনয় ও বিখাসে হর্দমনীয় পাঠানগণ ভারের আক্ষাবহ কিয়ব হইয়াছিল।

অকথাণা, ঘুণিত, ইতর সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ কার্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার পদাতিক দৈন্দলে প্রবেশপূর্কক কার্যা দেখাইবার সুযোগ ও ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গাণার একতা যে কর্মার বিষয় হইয়াছে, তাহা সীতারাম কার্যো পরিণত করিয়৷ সামাল ভোলুক্দাহের পুদ্র হইতে এক বিশাল খাধীন রাজ্যের অধীশর হইয়াছিলেন। যদি বিখাদ্যাতকতা তাঁহার উন্নতি সোপানের অন্তরায় না হইজ, ধদি বঙ্গের ভূম্যবিকারিগণ স্ব স্বার্থনাহে মুক্ষ হইয়া স্ব স্ব অঙ্গীকার বিশ্বত না হইতেন, অন্তায় ও অধর্ম বুদ্ধে যদি নবাব ও অমদারদৈন্ত দীতারামকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা না পাইত, তবে আমরা বেশ বলিতে পারি, যে মহারাষ্ট্র-গৌরবরবি শিবাজীর তার অথবা পঞ্চনদ প্রদেশের শিথগুরু—শিপদিগের সমরনৈপুশ্যের গুরু, গুরু গোবিন্দের তার দীতারামও বঙ্গদেশে এমন একটা স্বাধীন হিন্দু রাজ্য সংস্থাপন করিয়া যাততে পারিতেন, যাহা পদানত করিতে বুটিশ শক্তির তার প্রবল পরাক্রাও কনেক শক্তিকেও লাগোয়ারী, আসাই, মুদকী, ফিরোজসহর, সাল্ভারনা, ছোব্রাউন, গুজুরাট ও চিলিয়নবালা সমরাস্থানে সম্বেশ্ভ হত্তি হইত।

পুর্বেই উন্ত হয়েছে, সীতারাম বাজালা ও সংস্কৃত জানিতেন।
তিনি আরবী মণ্ডানিক ভাষা শিক্ষার নিমিত্র চেটা পাইয়াছিলেন।
তিনি নিজে বিশেষ শিক্ষাত হউন বা না হউন, তিনি যে বিস্থান্তরাগী
ছিলেন তাগার সাক্ষাই লাই। তাঁহার সভাতে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ
পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মনোযোগের সহিত পণ্ডিওপণের শাস্তালাপ
ভানিতেন। তাবার সন্ধ্য এক মহম্মনপুরেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য,
স্মৃতি ও ভার্মিকার বাইশটা চতুপাঠা ছিল। আযুর্বেদ-শাস্ত্রশিকার
জন্ত পাঁচটা ক্রিরায়ের চতুপাঠা ছিল। সীতারামের সমগ্র জনিদারীতে
বিশভাধিক চতুপাঠা ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-সমাজকে
রাজসমাজ বলিত। তাঁহার জনিদারীর অন্তর্গত পণ্ডিভগণকে
মধ্যদেশের পণ্ডিত বলিত। সীতারামের সমরে মধ্যদেশের পণ্ডিভগণ,
জ্ঞানগরিমার এতদ্র উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন যে, উাহারা
নিমন্ত্রপের বিদ্যায়ে নব্দ্বীপের পঞ্জিতগণ অনেক্ষা এক টাকা মাত্র কম

পাইতেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ অপেকা এক টাকা কম বিদায় পাইবার কারণ শিক্ষা অভিজ্ঞতার হীনতায় নহে। নবদ্বীপ প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার স্থান বলিয়া সেই স্থানের সম্মানার্থ নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ এক টাকা অধিক বিদায় পাইতেন। মহম্মদপুর রাজধানীতে বাইশটী টোলবাড়ীর চিক্ত পাওয়া যায়।

সীতারাম আরবী ও পারসিক শিক্ষার প্রতিও অমনোধোগ করিতেন
না। এক মহল্মপুরেই আরবী ও পারসিক শিক্ষার নিমিত ৩টা
মোক্তাব ছিল। কণিত আছে,—যহনাপ মজুমদারের তিন লাতৃষ্পুত্র
পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ও গঙ্গাগোবিন্দ, তিন ভাই তিন মোক্তাবে
পারসিকভাষা পড়িতেন। সীতারাম তিন ল্রাভার পারসিক বিভার
আলাপে পরমেশ্বরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহার মৌলবীকে পঞ্চাশ
আস্রপি পুরস্কার দান করিয়াছিলেন। যহুনাথ মজুমদারের গৃহে
একখানি হস্তলিখিত পারসিক পুস্তকে একটা কবিতা ছিল। তাহার
মর্ম এই যে, "মৌলবী সামস্থদীন পারসিকভাষায় তেমন পণ্ডিত না
হইয়াও ছাত্রের গুণে ৫০ মূলা পুরস্কার পাইল। মৌলবী তোফেলবেগ
ও আহল্মদগালী স্থপণ্ডিত হইয়াও মূর্ব ছাত্রের দোষে রাজসম্মানে
স্মানিত হঁইতে পারিলেন না।" আমরা তিনটা মোক্তাব ও তিন
মোক্তাবের মৌলবীর নাম পাইয়াছি। আরও মৌলবী ও মোক্তাব
ছিল কি না, নির্ণন্ধ করা কঠিন।

বর্তুমান সমরে মহত্মদপুরের পার্যবর্তী বাট্ইজানিতে বে উমাচরণ ও মহাদেব চক্রবর্তী আছেন, তাঁচারা বৈঅগুরু সর্ববিভার সন্তানদিগের ওক্ষবংশ। তাঁহাদিগের পরিবারের কোন স্ত্রীলোক সীতারামের রাজত্বকালে পীড়িতা হইলে ৮২টা কবিরাজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিরাশীটী কবিরাজের যত্নেও দেই রমণীর পীড়া আরোগ্য হয় নাই। কবিরাজগণের মধ্যে অভিরাম কবিরাজ বলিয়াছিলেন যে, সমং ধ্যস্তরি আসিলেও সেই রমণীর ক্ষয়েরোগ আরোগ্য হইবে না।

এত দ্বির সীতারামের জমিদারীর মধ্যে বহুসংখ্যক পাঠশালা ছিল। পাঠশালার গুরুগণ ব্রাহ্মণ ও কারস্থবংশীয় ছিলেন। পাঠশালাসমূহে নিত্য প্রয়োজনীয় বিভার শিক্ষা দেওয়া হইত।

সীতারামের ধর্মশিকাবিষয়ক কীর্ত্তি চুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম দেবালয় ও দেবদেনী-মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় দেবতা সম্পত্তি দান-পুর্বক সাময়িক দেবকার্য্যের অত্তানদমূহ স্থামিকরণ। সীতারামের পুরোহিতবংশের তালপত্রের কোন পুস্তকে এই বিষয় লিখিত ছিল। সীতারানের সময়ে মহমাদপুরে সাতশত হর্গোৎসবও হই শত কালী পূজা হটত। ২২১ বাটীতে দোল, ৫৭ বাটীতে ঝুলান, ৫৫ বাটীতে জনাইমী ও ৬৩ বাটাতে রাস্যাত্রা স্মারোহে নির্বাহ হইত। গীতারামের পুরোহিতের। সর্বত্র কিছু কিছু বার্ষিক পাইভেন। মদাপুরের রাজরাজেশ্বর, দক্ষিণবাড়ীর কালী, লক্ষীপাশার কালী, বরিশালের কাশীপুরের শ্রীধর ঠাকুর প্রভৃতি অনেক বিগ্রহ ও দেবদেবীর নামে পীতারাম নিষ্কর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।, দক্ষিণবাড়ী ও বন্দ্রী-পাশার কালী সীতারামের স্থাপিত নছে; তথাপি তিনি দক্ষিণবাড়ীর কালীমাতাকে ৭০০ শস্ত বিঘা ও লক্ষ্মীপাশার কালীমাতাকে অনেক্ নিষ্কর জমি দান করেন। কুষকলের দত্ত, নহাটার রায়, আমইতলের চুক্রবর্তী, ইন্দুর্দির দত্ত প্রভূতিকেও দেল-(চড়ক) পুলার জন্ম জিনি

কিছু কিছু নিষ্ণৱ জমি দিয়াছিলেন। গা দানপত্ত্তের অনুসন্ধানে আমরা বাহা পাইয়াছি তাহাই উরেপ করিলাম। ইহা ভিন্ন তাঁহার আরও অনেক দেবতেও নিষ্ণর দান ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। জাতীয়- একতা ও সম্ভাব-বৃদ্ধির উপায়স্থরূপ লোকসমাগ্য বাসনার সীতারাম পূজাপর্কে উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ অনেক নিষ্ণর জমি দান করিয়াছিলেন।

শীতারামের রাজধানীতেই অনেকগুলি দেবালয় ও দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই দকল দেবতার নামে তিনি যে নিম্বর সম্পত্তি দান করিয়া বান, তাহা অস্থাপি রহিয়াছে। নাটোরের বড় তরপের মহারাজ জগদিক্তনাথ রায় সেবাইতরূপে সেই সকল সম্পত্তি দবল ও রক্ষা করিয়া দেবসেবা চালাইয়া আসিতেছেন।

অতাপি শক্ষীনারারণের অন্তপল ছিতল গৃহ বর্তমান আছে।
ইহাতে এখনও ঠাকুর আছেন। দিবাভাগে ঠাকুর নিয়তলে ও
রাত্রিতে ছিতলে অবস্থিতি করেন। অনেকে বলেন, লক্ষীনারারণ
মাহার গৃহে থাকেন, তাঁহার রাজত্রী কখনও নই হয় না। ওয়েইলাও
সাহেব লিথিরাছেন, নড়াইলের জমিদার বাবু কালীশন্ধর প্রকৃত
শক্ষীনারায়ণ অপহরণ করিয়া নড়াইলে রাবিয়াছেন এবং কৃত্রিম
লক্ষীনারায়ণ মহম্মদপুরে আছেন। এই ঠাকুরের এখনও সেবা ও
তত্তপলক্ষে অতিথিতোজন হইয়া থাকে। মধ্যাক্ষে অরব্যায়ন ও রাত্রে
কটি, চিড়া, ছয়, দিধি প্রভৃতি ভোগ দিবার নিয়ম আছে। শক্ষীনারায়ণের
মন্দিরে নিয়লিথিত কবিতা লিথিত ছিল:—

"গন্ধীনারারণস্থিতৈ ওকাঞ্চিরসভূমিতে। নিশিতং পিতৃপুণ্যার্থে দীতারামেণ মন্দিরম্॥" অর্থ—১৬২৬ শকে (১৭০৪ খুটান্ধে) লক্ষ্মীনারায়ণ নামক শিলাচক্র-সংস্থাপনের জন্ম পিতৃপুণার্থে সীতারাম রায় কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয়।

লক্ষীনারায়ণের বাটীর নিকটে জ্বোড়বাঙ্গালার ভগাবশেষ আছে।
জ্বোজালা ছই চালবিশিষ্ট বাঙ্গালা গৃহের স্থায় ইপ্টকনিশ্মিত গৃহ।
এই জ্বোড়বাঙ্গালার একখানিতে একটী কৃষ্ণ শিব ও অপর থানিতে
একটী খেতপ্রস্তার নির্মিত শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ছই
মুর্ত্তি এখন নাই। খেতপ্রস্তার-মৃত্তির এখন ভগাবশেষ আছে।

দশভ্জার মন্দির চত্কোণ। ইহার ছাদ বিলান করা ও বাড়ীটী একতল। দশভ্জানির্মাণ সথকে একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ভবানী কর্মকার নামক এক কর্মকার প্রকাশ করে বে, তাহার প্রে উত্তম দেবমূর্ত্তি নির্মাণ করিতে পারে। সীতারাম সেই কর্মকারের প্রে হারা এক সর্পময়ী দশভ্জা গড়াইতে আদেশ করেন। ভবানী চক্রবর্তী নামক এক বাক্তি সীতারামের পেস্কার ছিলেন। বাহাতে সর্প চুরি না বায়, তাহার তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার উপর থাকে। কর্মকার-পুত্র বাদীতে অন্ত ধাত্র দশভ্জা ও রাজভবনে সর্পময়ী দশভ্জা নির্মাণ করে। প্রতিষ্ঠার পূর্বে দিন অন্ত ধাত্র দশভ্জা পার্ম্বর্ম বর্ময়ী দশভ্জার পরিবর্ত্তে আই ধাত্র দশভ্জা লইয়া আইসে। স্তেরাং অন্ত ধাত্র দশভ্জার পরিবর্ত্তে আই ধাত্র দশভ্জার লহয় আইসে। স্তেরাং আই ধাত্র দশভ্জার পরিবর্ত্তে আই বাত্র দশভ্জার পরিবর্তে আই বাত্র দশভ্জার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, স্বর্ণময়ী দশভ্জার প্রেতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বর্ণময়ী দশভ্জার প্রিতিষ্ঠা হয় নাই, তাহা কর্মকারের নিজের বাড়ীতে আছে। স্বর্ণময়ী

मण्डुका-निर्माणकात्न कड़ा-भाशातात्र वत्नावल हहेत्न कर्मकात्र श्रकाम করে যে, ভাহাদের উপর ধর্মভার দিলে ভাহারা অর্দ্ধেক চুরি করে এবং তাহাদের কার্ধ্যের প্রতি প্রথর দৃষ্টি রাথিলে তাহারা যোলআনা চুরি করিয়া থাকে। দীতারাম কিছুমাত্র চুরি করিতে দিবেন না এবং ষোলআনা চুরি করিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার দিবেন, অঙ্গীকার, করিয়াছিলেন। যথন প্রতিষ্ঠিতা দশভূজা মূর্ত্তি অষ্ট্রধাতৃনির্শিতা প্রমাণিত হয়, তথন সীতারাম কর্মকারের তম্বরতার চাত্র্যাের জন্ম স্বৰ্ণমন্ত্ৰী দশভূজা ভাহাকে পুরস্কার দেন। এই স্বৰ্ণমন্ত্ৰী দশভূজা পেস্কার ভবানীপ্রদাদ চক্রবর্ত্তী ক্রম্ম করিয়া নলীয়াগ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই দশভূজা মুর্ত্তি অভাপি পুজিত হইতেছেন। এই কিম্বদন্তী অন্তভাবেও প্রচলিত আছে। ভবানীপ্রসাদ কর্মকারের পুত্র কমলা রাণীর জন্ম একছড়। হীরক-খচিত স্বর্ণহার নির্মাণ করে। ভবানী পুত্রকৈ সঙ্গে করিয়া হারসহ রাজদরবারে উপস্থিত হয়। রাজা সীতারাম হার দেখিয়া কর্মকারপুত্র স্বর্ণাভরণগঠনে উত্তম শিল্পী বলিয়া প্রশংসা করেন। এই প্রশংসাবাদে ভবানী প্রতিবাদ করিয়া বলে:--ছোঁড়া গড়তে শিথেছে বটে, কিন্তু চুরি শিথে নাই। চুরিতেই ব্যবসায়ে বাভ। রাজা এই কথা শুনিয়া ভবানীকে জিজ্ঞাসা করেন:—তোমার পুত্র কি কিছুই চুরি শিথে নাই ? ভবানী তহতরে বলে:-শিথেছে বটে, টাকায় অন্ধেক। অনন্তর রাজা আবার জিজ্ঞাসা করেন:-ভ্রানী ৷ ভোমার পুত্র অর্দ্ধেক চুরি করিতে পারে, ভাহাভেও তুমি তৃষ্ট নহ। তুমি কি পরিমাণে চুরি করিতে পার ? তহত্তরে ভবানী নিবেদন করিল:-মহারাজ। ক্ষমা করিবেন, স্মামি বোলআনা চুরি করিতে

পারি। অতঃপর ভবানীকে স্বর্ণমন্ত্রী দশভুজা গঠন করিতে আদেশ করা হয়। ভবানী প্রছরিকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া মুর্ণময়ী প্রতিমা নিশাণ করিতে আরম্ভ করে। ভবানী উল্লিখিত উপায়ে স্থানমী দশভুজার পরিবর্ত্তে পিতত্ত্বময়ী দশভুজা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা-মন্দিরে উপস্থিত করে। দশভুজা প্রথমে ইষ্টকনিশ্বিত বাঙ্গলা ঘরের তাম বারানাযুক্ত গৃহে সংস্থাপিত ছিলেন। দশভূজা-মন্দিরে নিম্নলিথিত কবিতাটী লিখিত চিল :--

> "মহীভুজরসকোণীশকে দশভুজালয়ং। অকারি শ্রীমতা সীতারামরায়েণ মন্দিরং ॥"

অর্থ-১৬২১ শকে (১৬৯৯ খুটান্ফে) সীতারামকর্ত্তক দশভুজালয় নামক মন্দির নিশ্মিত হয়। সীতারামের তুর্গমধ্যেই অপর মন্দিরে কুষ্ণবিগ্রহ ছিলেন। এই বিগ্রছ এখন দীঘাপতিয়া-রাজভবনে আছেন।

কানাইপুরে সীতারামের বিতীয় বিগ্রহ:তবন। তিনি কানাইপুরকে यानानान्त्वर्क्षन कः शांत्र कृष्क्वत्र निष्क्रका तृन्तावन कन्नना कतिया ক্ষুবলরাম বিগ্রন্থ সংস্থাপিত উক্ত গ্রামের নাম কানাইপুর রাথিয়াছিলেন। ভিন্নিকটবর্তী আম্দ্রস্থের গোকুলনগর, গোপালপুর, হরেক্বঞ্পুর প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন। কানাইপুরের রুফ্তবলরামের ভবনে শিল-देनशूर्वात्र शत्राकांश (मुवान इटेब्राइ)। अञ्चलात हम, धरे प्रवानत्र সীভারামের চরম উরভির সময় নিশ্বিত হইরাছিল। এই বিগ্রহের अद्वीनिकात राज्य काक्रकार्य । श्रीहर्देनभूगा आह् , राज्य अद्वीनिका আর এতদেশে পরিলফিত হয় না। ইহার ছাদ থিলান করা ছিল। ছাদের স্বাস্থাল একটা উচ্চচুড়া ও চারিলার্থে চারিটা অংশক্ষাক্ষত

কুদ্রচ্ড়া নির্মিত হইয়াছিল। এই পঞ্চ্ডার জন্ত ইহাকে পঞ্চরম্বের মন্দির কছে। কালের কঠোর করম্পর্শে ইহার ছইটা চূড়া একশে ডগ্ল হইয়াছে। এই মন্দিরের হার ও গবাক্ষ সকল চন্দনকার্চনির্মিত; ভাহাতে দাক্ষর ক্ষমবলরাম ও রাধামূর্ত্তি সংস্থাণিত আছেন। মন্দির-গাত্রে নিয়লিখিত শ্লোক লিখিত হইয়াছিল;—

"বাণছন্দাস্বচন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাবঃ শ্রীমিদিখানথানোত্তবকুলকমলে ভাসকো ভাসুতৃলাঃ। ভাষণ্ড্রেহোপযুক্তং ক্ষচিরক্চিহ্রো কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং শ্রীসীভারামরায়ে। যচপতিনগরে ভক্তিমস্কঃ সমর্জ ॥"

১৬২৫ শকে ( ১৭০৩ খৃঃ) ক্লফের সন্তোষের জন্ত ক্রচিরক্রচিহর শ্রীমান্দ্রিধাদ-খালোড়ক কুলকমলে স্লিগ্ধকিরণবিশিষ্ট রবিদ্দৃশ শ্রীদীভারাম বায় ভক্তিমন্ত হইয়া যতুপতিনগরে মনোরম বিচিত্র ক্লফগেছ নির্দ্ধাণ করেন।

এই অট্টালিকা উভরের পোভার, তাহার দক্ষিণে স্থলর নাটনন্দির।
নাটনন্দিরের দক্ষিণিদকে ইটকনিশ্বিত জোড় বাকালা। নাটনন্দিরের
গশ্চিম ও পূর্ব্ব পার্বে হুইটা অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। শুনা বার,
ভাহার একটা ভাশুারগৃহ ও অপরটা ভোগগৃহ ছিল। এই বিপ্রহের
স্বর্ণরোগ্যনিশ্বিত বহুসংগ্যক ভাশু (বাসন) ছিল।

দীতারাম হর্নোৎদ্রর, শ্রামা, জগজাতী, রাদ্, দোল, চড়ক, রথবাত্তা, বুজান, জন্মাইমী প্রাভৃতি পূজা উৎদবে মহাসমালোহ করিতেন। এই দুক্তা দেবদেবা ও পূজাপার্কবের জন্ত বহুসংখ্যক দেবত্ত সম্পত্তি নীভারাম দিরাছিলেন। তিনি নিজের দেবদেবার জন্ত বেমন দেবত্ত সম্পত্তি রাধিরাছিলেন, দেইকুপ তাঁহার রাজ্যের সধ্যে দুক্ত দেবালয়ের र्मवर्षमवर्षि कन्न ७ भूकाभरक्षेत्र कन्न शहुत भतिभाग एनवज कृत्रिमान করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই দেবত সম্পত্তি দৃষ্টে বোধ হয়, हिन्तु-क्रियाकनाथ श्रात कत्रियात कन्न ठाँशात विरमय यद्र हिन। সীতারামের তুর্গন্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ, দশভুকা ও কানাইপুরের রুঞ্চ**-**বলরামের পূজা ও উৎসব এখনও নাটোরের বড় তরপের রাজার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইতেছে। মহম্মদপুর অঞ্চলে সাধারণের বিখাস এই বে. সকল দেবদেবীই বিলক্ষণ জাগ্রত আছেন। এই সব দেব-দেবীগণের সেবার ও তৎ প্রসাদে অতিথিগণের ভোজনে ত্রুটি করার এই সব্দেৰত সম্পত্তির নারেব, উত্ত্য, পাচক প্রভৃতির বংশ থাকে না। ক্ষিত আছে, জারভিনম্বিনার কোং গীতারামের কোন সম্পত্তি ক্রম করিয়া ক্লফবলয়ামের সম্পত্তি লইবার জন্ত পাবনার জজ্ আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। সীতারামের পক্ষ হইতে দেবত রক্ষার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। বোকদমা শেব ছইয়াছে এবং উভয়পক্ষের উকিল-গণের বক্তৃতা হইরা গিয়াছে। ঠাকুরের পক্ষের উকিলবারু অহুস্থ থাকার ध्वर भाक्क्यांने हात्रित्वन, धहे व्यानदात्र वागात्र भवन कत्रिया व्याहन। ভিনি সাগান্ত নিত্রায় ত্বপ্ল দেখিলেম. এক ব্রাক্ষণ লাঠীহতে তাঁহার মিকটে আদিয়া ভাঁছাকে পদাঘাত করিতেছেন এবং বলিভেছেন, "শীঘ্র উঠিয়া কাছারিতে বা। আমার মোকল্পনা বার, তুই হবে বুমাইতেছিন, व्यातात्र महत्राम क्यांव कतिम, व्यामात्र (माकक्या बाहेरव ना ।" डिकीन বাবু স্বপ্নদর্শমের পর আবার কাছারীতে গ্রন করিলেন। জলু সাহেব লিখিত রায় ছিঁ ছিরা ফেলিরা উকীল বাবুগণের বাদামুবাদ পুনরায় প্রবণ করিলেম। বলাবাছল্য, মোকল্মনা বিগ্রাছের অভুকূলে নিম্পত্তি হইমাছিল।

সীতামার হিন্দু দেবদেবীর ধেরপ প্রতিষ্ঠা ও পূজা-অর্চনা করিয়াছেন, সেইরপ মুসলমানদিগের মদজিদ ও সুসলমান ধর্মানুমোদিত উৎস্বাদির রক্ষার জন্ত চেষ্টা পাইয়াছেন। এতছদেক্তে তুই একটী মস্জিদ সীতারামের নির্দ্মিত বলিয়া পরিচিত আছে। সীতারামের প্রতিষ্টিত অনেক পাঠানগ্রামের পাঠানদিগের ধর্মোদেশে কিছু কিছু লাথেরাজও দেওয়া আছে।

দীতারামের বে বিস্তীর্ণ ত্র্পে চতুর্দিক্ হইতে সমবেত ক্ষপ্রিয়, পাঠান ও দেশীয় সৈনিকগণ স্থানলাভ করিয়াছে, অস্ত্র শস্ত্র প্রথমন করিয়াছে, বৃদ্ধবিত্যা শিক্ষা করিয়াছে, একতাস্থরে আবদ্ধ ইইয়াছে, বহিঃশক্র ও অস্তঃশক্র দমন করিয়া লোকহিতকর ও ধর্মশিক্ষাপ্রদ নানা সদম্প্রানকরিতে পুণাল্লোক, অত্লনীয় প্রতিভাসম্পার, উদার্ভেতা সীতারামকে সমর্থ করিয়াছে, দীতারামের সেই ত্রের ভ্যাবশেষের অবস্থাবর্ণন তাঁহার বিবিধ সাধু কার্যের মূল বলিতে হইবে। এক্ষণে আসরা দীতারামের ভ্রের ভ্যাবশেষ বর্ণনা করিব।

- > সিংহ্বার। চাক্লার কাছারী পার ইইলেই সিংহ্বার। এই সিংহ্বার অন্তঃপুরে ঘাইবার পথে অবস্থিত। পূর্ব্বে একটা প্রকাও তোরণ ছিল, এক্লণে কেবলমাত থাম আছে। পূর্ব্বে এই বারের থিলান অব্দিক্রাকার ছিল।
- ২ পুণাহ গৃহ। এই তোরণের জনতিদ্রে পুণাহ গৃহ ছিল। পুর্বে ইলা একটা এককক্ষবিশিষ্ট বছদ্র বিভ্ত একতল গৃহ ছিল। ইহাতে পুণাহ অর্থাৎ বৎসরের প্রথম দিনের কর আদায়ের উৎসব হইত। একণে ইহার ভ্রাবশেষ ইষ্টুকরাশি অন্তলে আবৃত আছে।

ও মালধানা। দিংছ্ঘার পার হইয়া উত্তরের দিকে গেলে তিনধানা বাঙ্গালা গৃহের আর তিনটা অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া বাইত। এই ঘর সকলের ছইটী গৃহ মালধানা (ধনাগার) স্বরূপে ব্যবস্তুত হইত এবং পশ্চিম পার্শের গৃহে প্রহরিগণ থাকিত। এই তিন গৃহের ভয়াবশেষ ইটকস্কুপ মাত্র আছে।

. ৪ ভোষাখানা। মালখানার একটু পশ্চিমে ভোষাখানা। ইহাও একটী স্বাহৎ অট্টালিকা। ইহার সমুখে এক প্রকাণ্ড বারাণ্ডা ছিল। এই গৃহে তৈজসপত্র ও বহু দ্রব্যাদি থাকিত। এই গৃহের স্তম্ভ ও খিলান-গুলি অ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

৫ অন্তঃপুর। সীতারামের অন্তঃপুর ধনাগার পুষরিণীর পার্থে অবস্থিত ছিল। সেই সকল অট্টালিকার জললাবৃত্ত-ইপ্টকরাশি পতিত বহিরাছে। কোন অট্টালিকার ভিন্তি, কোন অট্টালিকার একটা স্তন্তমাত্র বিশ্বনান আছে। ইপ্টকরাশি দৃষ্টে অনুসতি হয়, এখানে বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। একটা অট্টালিকার কিয়দংশ এক্ষণেও দৃষ্ট হয়। লোকে বলে সেইটাই সীতারামের শর্মগৃহ ছিল।

৬ সেনাবারিক। স্থানে স্থানে অট্টালিকার বৃহৎ বৃহৎ ভিত্তি লক্ষিত স্থা। সেইপ্রালি বিতল বা ত্রিতল সেনানিবাস ছিল।

৭ দোলমঞ্চ। ফাল্পন মাসে দোলপূর্ণিমায় এই স্থানে লক্ষ্মীনারায়ণ, কৃষ্ণবলরাম প্রভৃতির দ্বোলপূলা ছইত। দোলমঞ্চ সীতারামের সময়ে নির্মিত। এই মঞ্চ মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত হওয়ায় অভাপি সম্পূর্ণ অবস্থার আছে। দোলমঞ্চ ৩২ হাত দীর্ঘ ও ২৪ হাত প্রস্থা ইহার ছাল প্রায় ২০ হাত উচ্চ।

৮ কাছারী ও জেল। দক্ষিণ গড়ের উত্তর দিকের রাস্তার মধ্যস্থলে একটু দূরে সীতারামের কাছারী ও জেলখানা। কাছারীটা রাস্তার একটু নিকটে। জেলখানা ঐ রাস্তা হইতে কিছু বেশী উত্তরে অবস্থিত ছিল। কাছারীতে বসিয়া সীতারাম রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন ও তাঁহার জেলে অপরাধী বন্দিগণ থাকিত। এই ছই অট্টালিকার কোন কোন প্রাচীর অস্থাপি বর্ত্তমান আছে।

কাননগো কাছারী। দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তার পূর্ব্ব কোণে কাননগো
 কাছারীর ভয়াবশেষ অভাপি বিভ্রমান আছে। কাননগো জমিদারী
 মাণ ও তাহার রাজন্ব নির্দ্ধারিত করিতেন।

রামসাগবের উত্তর দিকে বর্তমানে বে রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিরা গমনকালে প্রথমে বাজার, তার পর যে স্থান হইতে রাস্তা পশ্চিমাভিমুখী হইরাছে, দেইস্থানে কাননগো কাছারী, তৎপরে পল্প ও চুণাপুকুর, তাহার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে তারামণি ঠাকুরাণীর রামচক্র-বিগ্রহালয়, তাহার করের দোলমঞ্চ। অনস্তর পরবর্তী জমিদারগণের কাছারী বাড়ী, তারপর সীতারামের কাছারী ও জেল। তারপর সীতারামের রাজকোর-প্রকরিণী, তৎপর সীতারামের বাড়ী, তৎপর সীতারামের রাজকোর-প্রকরিণী, তৎপর সীতারামের বাড়ী, তৎপর সীতারামের কিংহছার, তৎপর পুণাহ-গৃহ, তৎপর ধনাগার, তৎপর নাটোররাজের শিবমন্দির, তৎপর দশভ্জা-মন্দির, তৎপর তোর্যথানা ও তৎপর লক্ষীনারায়ণের মন্দির। ওয়েইল্যাও সাহেব বলিয়াছেন, বাজার ও গণিকাপাড়া সীতারামের ত্র্গমধ্যে ছিল। বাজারের কিল্পংশ একণে হুর্ন সংলগ্ন বটে, কিন্ত হুর্ন মধ্যে বারবিলাসিনীগণের বাস ছিল, তাহা কি প্রকারে ওয়েইল্যাও নির্মণ করিবান বৃথি না। বোধ হন্ন, ছবিলার ভিটা দৃষ্টে সাহেবের এই ভ্রমবিশান জন্মিরাছে।

ছবিলা অন্তঃপ্র-প্রহরীর উত্তরাধিকারী পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮৮৬ খৃঃ
একজন মৃচি বেভদলভা কর্ত্তন করিতে বাইরা সীতারামের ভগ্ন জ্ঞালিকার ইষ্টক মধ্যে এক বান্ধ রোপ্যমূলা পাইয়াছিল। এই টাকাগুলি
অকবর বাদশাহের আমলের টাকা, ইহার প্রত্যেক টাকা সে সভর আন্ধ মূল্যে বিক্রম করিরাছে। মুচির বাড়ী ফুলবাড়ী গ্রামে ছিল। এই স্থানেই বলিয়া য়াথি, সীভারামের কর্মাচারীর কীর্ত্তিও সীভারামের কীর্ত্তি মধ্যে গণ্য। সীভারামের উকিল মুনিরামের ধ্লজুড়ির বাড়ীতে দেবালয়ে নিম্নলিখিত কবিতা লিখিত ভিল:—

> **°শ্ ন্ত চন্দ্র র ইনেদী কৃষ্ণ চন্দ্র তা** ইদং কৃতিমূলীরামো রামভন্দ্র ভালদনঃ।"

অর্থ। ১৬১০ শকে (১৬৮৮ খৃষ্টান্দে) রামভদ্রের পুত্র মুনিরাম রুষ্কুচন্দ্র নামক বিগ্রহের মন্দির নির্দ্ধাণ করেন।

লক্ষীনারায়ণ-ঠাকুর-প্রাপ্তি সম্বন্ধে চারিটা কিংবদন্তীর কতকাংশ আমরা পুর্বেই বলিয়ছি। (১) সাঁতারামের নিজের অযক্ষুরে ত্রিশূল বিদ্ধ হওয়ায় লক্ষীনারায়ণ দেবা দেন। (২) তাঁহার পিতার অযক্ষের ত্রিশূলবিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাকে ভূগর্জে পাওয়া যায়। (০) দীতারাম প্রাভঃকতা করিতে বাইয়া মৃত্তিকা মধ্যে দক্ষীনারায়ণ প্রাপ্ত হন। (৪) লক্ষানারায়ণ সীভারামকে আদিশ করাফ ভিনি তাঁহাকে ভূগর্জ হইতে উঠাইয়া আনেন। এই চারি কিংবদন্তীর মধ্যে সীভারামের পিতা উদয়নারায়ণ বে লক্ষ্মীনারায়ণ প্রাপ্ত হন, এই কিংবদন্তীই আমরা সত্য মনে করি। সীভারামের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ পাইলেও প্রজিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। দীভারাম তাই উক্ত দেবালরের মৃক্ষিরে পিড়াল্যাম তাই উক্ত দেবালরের মৃক্ষিরে পিড়াল্যাম তাই উক্ত দেবালরের মৃক্ষিরে পিড়াল্যাম তাই উক্ত দেবালরের মৃক্ষিরে প্রিড়াল্যাম তাই উক্ত দেবালরের মৃক্ষিরে প্রিড়াল্যাম তাই উক্ত দেবালরের মৃক্ষির প্রিড়াল্যাম তাই উক্ত দেবালরের মৃক্ষির প্রিড়ালয়ের প্রিড়ালয়ের তাই উক্ত দেবালরের মৃক্ষির প্রিড়ালয়ের স্থান্তির স্থানির স্থান্তির স্থানির স্থানির প্রিড়ালয়ের স্থানির স্থানি

পুণার্থে" এই কথা লিখিয়াছেন। কানাইপুরের রুঞ্চবলরাম সীতারাম শুসদেব রুঞ্চবল্লভের পরামর্শ ক্রমে স্থাপন করিয়াছিলেন, একথা রুঞ্চ বলরামের মন্দিরের শোকের "রুঞ্জোষাভিলাবং" শব্দে প্রতিপন্ন হয়। এই রুফ্ট সীভারামের শুরু রুঞ্চবল্লভ।

সীতারামের মহত্মদপুর হগ ও তলিকটক্ত কীর্ত্তিসমূহের একথানা কুজু মানচিত্র পর পৃষ্ঠার প্রকাশিত হইল এবং সেগ চিত্রে অন্ধিড ১, ২, প্রেক্তবির সংখ্যানির্দিষ্ট স্থানেব বিশ্বরণ নিমে পদত্ত হইল।

১ রামসাণর। ২ গড়। ৩ রাজপথ। ৪ চুণাপুকুর। ৫ মেনাছাভীর কবর। ৬ পদ্পুকুর। ৭ অজ্ঞাত। ৮ জেলেখানা। ৯ দোলমঞ্চ। ১০ দশ ভূজার মন্দিব। ১১ লক্ষীনারায়ণেব মন্দির। ১২ জোড়বাঙ্গলা। ১৩ বাজ-কোষপুকুব। ১৪ সীভারামের বাস কবিবার হিতলভ্বন। ১৫ অন্দরমহল, ১৬ ভোষাখানা। ১৭ সাধুখার পুকুর (সদরপুকুর)। ৬৮ ১৮ শিব্মন্দির ১৯ সুখসাগর। ২০ সিংহ্লার।

মহম্মদপুরের ভগ্ন ভূর্গ ও নিকটস্থ কীর্ত্তিসমূহের মানচিত্র।



## দশম পরিচ্ছেদ

-0\*0-

## দীতারামের ধর্ম ও দমাজনীতি

যদিও পুণ্যাত্মা সীতারাম বর্তমান সময় হটতে সাদ্ধি দিশত বংসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যদিও সে সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিমল ভালোক ও পাশ্চাতা উদারভাব বন্ধীয় সমাজে প্রবেশপুর্বাক বন্ধীয় হিন্দু-সমাজকে অণুমাত্রও কলুষিত করে নাই, যদিও তৎকালে এ দেশে সংস্কৃত, আরবী এবং পারসিক শিক্ষা ব্যতীত এদেশে উচ্চ অঙ্গের বাঙ্গালা শিক্ষার পদ্ধতি ছিল না. তথাপি তৎকালে সীতারাম যেরূপ উদার ধর্মনীতি ও সমাজনীভির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, সেরুপ উদার-নীভির পরিচয় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ উপাধিধারী সম্ভ্রান্তবংশীয় মাত্রগণ্য ব্যক্তির কায়েও পরিল্ফিত হয় না। হতভাগা বন্দদশ। হতভাগা বন্ধ মাতঃ! তোমার হিন্দুসমালে – তোমার মুসলমান-সমালে কুলা-শয়তা, স্বার্থপরতা, অদুরদর্শিতা, পক্ষপাতিতা প্রভৃতি এরূপ ভাবে প্রবেশ করিয়াছে এবং এই ত্বণিত দোষ প্রকালন করিতে হিন্দু-মুগলমান वक्रमञ्जानगर अक्रलजारव जेनामीन चारहन रव्, जाहा अवर कतिरन হুতসর্বাস ভয়পোত বণিকের ভাষ কর্মছন করত উচ্চরবে ক্রন্সন করিতে ইচ্ছা হয়। এনে বির অধিকাংশ মুসলমান হিন্দু হইতেই ইস্লাম-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। হিন্দু-মুগলমান এক্ষণে এক গ্রামে বাস্ করিজেছেন, হিন্দুর প্রজা মুদলমান হইতেছেন এবং মুদলমানের প্রঞা हिन्दू इहेट उद्भाग वर्षा वे वा भाष का कि चार ; मूत्रनमान वनिर उद्भाग "नात्र नारह ट्रान्ता महत्त्रक त्रकृत बाह्ना" वर्धीर এक मांव क्रेश्वत এবং महत्रम छाहात्र शर्यात धावर्कक, हिन्मू विगाउरहन "এकस्मवादिजीशम्" चाउ विकास के विक्नु-मून्यामात्मव अकरे धर्म, डेक्टवरे अक श्रेषदतत छेगानक। नाशांतरनत धर्यांनिकात निमिख दनवरनवीत मूर्खिशृका ध्वर छेरमव हिन्तुगर्गत अकृर्ष्ट्रंत हहेग्राह । अञ्चित्रक मानिकशीत, গালী, দভাপীর প্রভৃতির নিমিত্ত দাধারণ মুদ্রমানগণ দিলি প্রভৃতি मित्रा थारकन। नाथात्रण रनारकत थर्ष वाश रुक्क, केक मिक्किक हिन्तू-मुमलमारनत धर्म এक, जरव थरजम किरम १ थरजम এक थाछावारणत । थाष्ट्रत প্রভেদ कि প্রভেদ ? দেশভেদে, কালভেদে, কার্যাভেদে হিন্দু বে সকল পান্ত পরিভ্যাগ করিয়াছেন, মুসলমান অর্লিন শীভপ্রধান দেশ हहेट अप्तर्भ आगन वित्रा म थान ছाएम नाहे। हिन्दु मधा পোমেধ যজ্ঞ ছিল। উত্তরচরিতে দেখা যায়, জানকী তপোবনে যাইয়া শ্বঞ্জ মুনিগণকে এক বৃহৎ ভোজ দিতেছেন এবং মুনিগণ শ্বঞ আলোডন করিয়া গো মংস্থ মাংস পরম হর্ষে ভক্ষণ করিতেছেন। অতএব हिन्-युनवमात्न প্রভেদ কি ? जामता हिन्-युनवमात्न-প্রভেদ দেখি, পরস্পর মিশিতে পারি না ও মিশিতে জানি না।

এই হিন্দু মুসল্মানগণের পার্থকা-পরোধির জোরার ভাটা নাই— একটানা স্রোতে প্রবাহিত হইডেছে, কেবল মধ্যে মধ্যে ধন্ম-সংঘর্ষণ রূপ ঘূর্ণা বায়ু উপস্থিত হইয়া এক স্থানে মহরম ব∮য়ে দাজা ও অপর স্থানে ধ্যোলের ছলি লইয়া কাজিয়া ইইতেছে। ধর্মবিষ্যে শাক্ত বৈষ্ণবে ধে প্রভেদ, সৌর্গাণপত্যে যে প্রভেদ, মুসল্মান হিন্দুতে ভদপেক। অধিক शार्बका नहि। शांक धर्मशार्थकाक्षण शामि विवाक्षिक शांकक, अमान কি আর ভগীরধের জন্ম হয় না বে, পবিত্রস্থিলা সিম্বতোয়া শত শত জাহৰী আনিয়া উত্তরপুক্ষের উন্নতিকামনায় এই সমুদ্রের কট্ড ও লবপ্ড रमाय विम्तिष करत ? हिन्तु मुगलभान এकई आर्था काणित विक्रि नावा, এकरे नेबारत डेलामक, এक श्वारम तान कतिहा रह छ नकरनरे এক ক্রবিক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন, অপবা এক ইংরাজের অফিসে কর্মচারী হইরাছেন। একণে বেষাছেষী ও পার্থক্যের কুদ্রাশয়তা কি থাকা ভাল ? মন বড় না হইলে বড় কার্য্যে হস্তকেপ করা বার না। কুলাশয়তার কুত্র কুপে দণ্ডারমান থাকিলে হিমাতিশিথরে দণ্ডারমান হইয়া নিরপেক-পাতিভার দ্রবীক্ষণ নয়নে যে মনোরম হুদুখা দুখা অবলোকন করা ষায়, ভাহা কুপস্থিত ব্যক্তি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না। আমরা সকলেই কুঃ ধ্রুৱার কুণে পতিত। আমরা সার্থপরতার কুদ্র দৃষ্টিতে হাশুরোদনশীল তিরস্কারের প্রবাহময়ী প্রপৃষ্ণিনী, দেহি-দেহি-বরসম্পন্ন ननन-नन्ती, व्याकाक्कामत्र जांजाक्षतिनी, वाश्त्रग्रामत्र कनक-क्रमेनी जिन्न बात किहूरे (मशिष्ड পार्रे ना। बाधुनिक मिकाय वरे वार्थभवात पृष्टि महौर्न इरेबा (कवन श्वी-भूखिरे निक्क तिरुवाह्य। माठर्सक्रजृपि ! रूडकांशा বঙ্গীয় ভ্রাভূগণ ৷ একবার চতুর্দিকের ভিন্ন দেশীয় গোকদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি কর। তোমার ঋবস্থার সহিত একবার তাহাদের ঋবস্থা তুলনা কর। একবার তোমার জাপানি ভ্রাতা ও বুটনীয় রাজপুরুবের প্রতি দৃষ্টি কর। তেইমাদের গৃহে একভার বিন্দুমাত নাই, জাডীর উরভির অতুষ্ঠানমাত্র নাই, ভোমরা পাঁচকনে মিলিয়া একটা সিলায়ের কল করিছে পার না, ঐ দেখ তোমার ভাতা ও রাজপুরুষগণ কি আমার্ষিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছেন। শত শত যুবক স্বদেশের কল্যাণে সমরানলে জীবন আছ্তি দিবার জন্ত সোৎসাহে প্রফুল্ল মনে অগ্রসর হইভেছেন।

এখন হইতে সাদ্ধি দ্বিশত বৰ্ষ পৃথেৰি ষ্থান কতলু খাঁ, দাযুদ খাঁ. <u>বোলেমান কররাণী প্রভৃতি পাঠান নবাব ও কালাপাহাড পভৃতি হিন্দু-</u> ধর্মত্রই মুসলমানধর্ম-দীক্ষিত পাঠান দেনাপতিগণের লোমহর্ষণ অত্যাচার লোকের স্বভিপথে জাগ্রত চিল এবং মোগণজাতীয় মুসলমানগণের অত্যাচারে হিন্দুগণের হৃংকম্প উপন্তিত হৃইতেছিল, তথন দীতারাম প্রাকৃত বলসঞ্যের অন্ত স্থাচ ভিত্তিতে সাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের অম্ব ভস্মারত পাঠান দৈনিকবহ্নি উদ্দীপ্ত করিয়া মোগলতেজ ক্ষীণতর করিবার জন্ত পাঠানদিগকে ভাই বলিয়া তাহাদিগের সহিত্ত অতি সাধু বাবহার করিয়া মোগল অত্যাচারে উৎপীড়িত পাঠানদিগকে আশ্রম দিয়া প্রবল হিন্দু-পাঠানমিশ্রিত সৈত্তদল গঠন ও স্লেহ সদাশয়তার মলে তাহাদিগকে দত একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মবিখাস উদার ও উরত ছিল। তিনি চিন্দু-মুগলমান বুঝিতেন না; তিনি নিম শ্রেণীর হিন্দু উচ্চ শ্রেণীত হিন্দু জানিতেন না; জাভীয়-পার্থক্য-সাম্প্রদায়িক-পার্থকা প্রভৃতি তিনি ব্রিতেন না। তাঁহার সুন্দ্র দৃষ্টির লক্ষা উচ্চতর ধর্মের দিকে ও উচ্চতর কার্য্যের দিকে निरम्बिक इहेब्राहिन। उंकिय नवा, ममला, स्वरं ६ मनानवराखरा ভিনি ক্জিন-পাঠানে, চণ্ডাল-ছোমে, বাগদী-বা গুরায়, বঙ্গীয় কায়স্থ-ব্ৰান্ধণে এক দৃঢ় স্বাধীনরাঞ্জা সংস্থাপন-সমর্থ অনীকিনী সংগঠন করিয়া-ছিলেন। সীভারাম বেমন হিন্দুমূলনমানে, চণ্ডালে তালপে; জাভীয়

বা সাম্প্রদায়িক পার্থকা গ্রাহ্ম না করিয়া সকলকেই একডাস্থতে বন্ধন-পুर्तक একদেশীয় মহাণলের সঞ্চয় করিতেছিলেন, তদ্রপ শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের বিভিন্নতা গ্রা**হ্ম না করিয়া তিনি** লক্ষ্মীনারায়ণের পার্শ্বে শিব এবং দশভূজার পার্শ্বে রাধার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুর্নেই উক্ত হইয়াছে, রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য দীতারামের বংশের শাক্তগুরু ও কৃষ্ণবল্লভ গোম্বামী তাহার বৈঞ্চবগুরু ছিলেন, তিনি উভয় ভরুর উপর তুল্য ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। তিনি বৈষ্ণব-গুরুকে শান্তিপ্রথ ও দৈবকার্য্যের উপদেষ্টা এবং শাক্তগুরুকে সমরাদি কালোর প্রামর্শদাতা করিয়া উভয় গুরুদেবের আজ্ঞাবহ কিশ্বর-স্বরূপ থাকিয়া হিন্দু মুগলনান-বিষেধ-রহিত, প্রাক্ষণচণ্ডালে পার্থক্য-বর্জিত স্তৃত্ভিত্তিতে শান্তিময় স্থময় সনাতন ধর্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত ত্ইয়াছিলেন। বেলগাছী প্রগণার অন্তর্গত নারায়ণপুরের রাধ, মহিনদাহী প্রগণার ইন্দুর্দির দত্ত, দাহাউজিমাল প্রগণার আমতৈলের ठक्कवर्जी, मोटिख्य প्रवर्गात कूमकलात एख ও आमशास्त्र मदकात, नलानी পরগণার নহাটার রায় প্রভৃতির শিবত্রসম্পত্তি দৃষ্টে আমরা অহুমান করিতে পারি, ভম্ম চলনে, শ্মশান মর্গে, ভেদজানবার্জিত ভূতপ্রেত, পিশাচ, ষক্ষা, কিল্লর প্রভৃতি নামধ্যে অনার্যাগণের উপাত্ত-শুরু দেবদেব महारात्वत वामछी हकुक छेष्मव कतिया निष्ठ अ देख ट्यापीत हिन्दूत मरधा একতা ও সম্ভাবস্থাপনই এইরূপ শিবত্রসম্পত্তি দানের উদ্দেশ্ত আমরা বুঝিতে পারি। নীত রাম রাজ্যের দলহানে ধ্যামূলে উচ্চ ও নিম শ্রেণীর हिन्दू এक मटक मढ़ार्य भव्रम्भव भव्रम्भरत व महाव ७ एश्वं हरेक्ष अविष्ठि করেন, ইছাত গীতারানের ধরের অন্ন ছিল। পারিবারিক শান্তিপ্রশ

বুদ্ধি হইরা প্রত্যেক পরিবারের সামি-স্ত্রী লক্ষ্মীনারারণক্রণে বাস করেন : প্রত্যৈক গৃহস্থের গৃহভাণ্ডার কন্দ্রীর ভাণ্ডার স্বরূপ হয়; অভিপি अखांगे वाकि थिंछ गृहत्वत निक्ते मानत्त गृही हत् । यह धर्मनीजि শিক্ষার নিমিত সাঁতিতর পরগণার আমগ্রামের সরকার, মুস্সী, বিখাস, শিক্ষার প্রভৃতি কায়স্থ-পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া সীতা-রামের অমিদারীর প্রত্যেক হিন্দুর জন্ত গ্রামের ত্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও कांब्रष्ट्रिक्षित्रक (प्रवेश राज्या कि नि नांबार्यानीना, शांशीनाव, গোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন এবং অভাপি অনেক হলে উক্ত দেবসমূহের দেবা চলিতেছে। রামাত, আচার্যা ত্রাহ্মণ গ্রেছতি ভিক্ষক সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সমাজের উপকার করিবার ও ভিকার্তি হইতে নিবৃত করিবার মানসে তিনি মল্লিকপুর, কুষ্ঠীয়া, তাবুৰখানা, খড়েরা, বাউন্ধান ও মল্লিকপুরের রামাতগণ্কে নিম্বর দেবতা দিয়া শীতলা বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দেন। <sup>৩১</sup> এই শীতলার সম্পত্তি ভোগ করিতে করিতে তাহারা সম্পত্তির আদর বৃথিয়া সম্পত্তি-শালী হইয়া ভিক্ষারূপ হীনবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং হিন্দুসমাজের भौकरमान हेळत्र मच्चामारवत्र हिन्तुत नासा धार्यत्र कीनात्माक व्यादन করাইয়া শীক্তলা উৎসবে তাহাদিপকে সমবেত করিয়া রামাতগণ নিয়ন্ত্রণীর ছিন্দুগণকে একতাফ্ত্রে বন্ধন করিতেছিলেম। আচার্যাগণ দামাক্ত জ্যোতিবের আলোচনা করিয়া ডিকা বৃত্তিতে কালাতিপাত ক্রিতেন। সীভারাম তাঁহাদিগকে দেবমূর্ত্তি গ্রুন ও চিত্রপট অঙ্কন শিক্ষা বিয়া ভাঁছাবের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করিয়া ভাঁছাবিগকে দূতন यादमात्र अदगद्यन कदाहिशास्त्र ।

পাপময় সংসারে পিচ্ছিল ও পঞ্চিল বড্রে পাদ-খলন হওয়া তর্মল নরনারীর পক্ষে অসম্ভব নহে। হিন্দুধর্মের অমুদারভার অসারাংশ গীতা-রামের সময়েই হিন্দুধর্মের পবিত্র অঙ্গ ম্পর্শ করিয়াছিল। এই সময়ে সেই অসার কলম হিন্দুধর্শের বিমল জ্যোতিঃ সমাচ্ছাদিত করিয়া क्लियाहिल। हिन्दुमभाजभाश रव मक्न नवनावीव अकवाव भाषान्त ছইরাছে, তাহারা মহাপাপী ও নারকী বোধে হিন্দুগমান্ত প্রাক্তে দাঁড়াইতে পারিত না। ভব্তির পূর্ণ-অবতার দরাল ঐতিত্ত এই পাপীদিগকে আশ্রহ দান করিরাছিলেন। সীতারাম তাঁহার রাজ্যের মধ্যে সমাজ-ৰিভাড়িত পাপী তাপীদিগকে আশ্রম দিবার জন্ত আমগ্রাম, শিবপুর, (कॅट्ड्इवि, त्रांशानशूत्र, त्रामनगत्र, जगनायमि, द्यायशूत्र, ताजाशूत्र, श्राती, বাটাজোড় প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণৰ মোহস্ক আনিয়া তাঁহাদিগকে দেবত্র निकत मण्लिख निवा ताबाकृत्कत नाना भृद्धि ज्ञाननपूर्वक त्रहे भानी छ পাপিনীদিগের দাঁড়াইবার আশ্রম করিয়াছেন। এই সকল সমাজচাত লোক সমাজের বাহিরে থাকিয়া সংসারের পাপস্রোভ প্রবল্ভরবেসে প্রবাহিত করিতে না পারে, এই নিমিত্ত সীতারাম মোহস্তদিগকে এই সকল পাপীদিগের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন এবং ভাহারা বাহাতে পুনবার বৈষ্ণবমতে পরস্পর বিবাহিত হইয়া শান্তিমর পরিবাররূপে বাদ করে, তাহাও সীতারামের অভিপ্রার ছিল। ধর্ম-মতের সঙ্গে সঙ্গে প্রজার শাস্তি ও ভূখ-সমৃদ্ধির প্রতিও সীতারামের বিশ-क्ष पृष्टि हिन। लाटका धर्मानात पाकिया वाहाएक नमारकात, प्राप्त क নরনরারীর উপকার করিতে পারে, ইহাই ভাষার ধর্মপথের মূলমন্ত্র ছিল। সমাজ পতিত হউক; আচারত্রই হউক সকলেরই পতন নিবারণ করা এবং ছাই অবস্থা হইতে লোককে লজ্জাশৃত্ত সদবস্থার উন্নীত করাও
সীতারামের মূল ধর্মনীতি ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, আধুনিক
পাশ্চাতাশিক্ষার আলোকে আলোকিত বঙ্গে আমরা ধর্মত অমুসরণ
করিতে ভীত ও সন্ধৃতিত হই, কিন্তু সীতারাম এখন হইতে ছাই শত বংসর
পূর্বের্ব বঙ্গের অন্ধকারযুগে মিশ্বরশ্মি প্রাতঃমর্যোর স্থার বঙ্গাকাশে সম্পিত
হইয়া বঙ্গের পাপপঙ্গে পতিত কম্পিত-কলেবর নরনারীদিগকে সীয় মিশ্ব
করে উত্তপ্ত করিয়া সমাজপথে গমনের শক্তি সম্পান করিয়াছেন। বঙ্গের
শাক্তবৈফববিরোধ দ্রীভূত করিয়া মন্তিকশক্তির পূর্ণমূর্ত্তি ত্রাহ্মণগণকে রাজ্যের কল্যাণ-কামনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, হিন্দুর সাম্প্রদারিক ও গাতীয় পার্থক্য অবহেলা করিয়া উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও
মুসলমানগণকে কাহারও ধর্মো হস্তক্ষেপ না করিয়া তিনি একতাত্তে
আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য একতার উপায় ও শান্তি-মুথের প্থ
রক্ষার নিমিত্ত অকাতরে মুক্তহস্তে নিক্ষর দেবত্র সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

শীতারাম বেরূপ উচ্চ প্রকৃতির সদাশর বীর ছিলেন, তাঁহার ধর্মতও সেইরূপ উদার ও সর্বজনহিতকর ছিল। বর্তনান সমরে দক্ষিণরাদীর, উত্তররাদীর, বঙ্গজ ও বারেল শ্রেণীর কারস্থগণ পরস্পার এক হইয়া পরস্পরের কন্তা আদান প্রদান করিতে সভা সমিতির উত্যোগ ও আরোলকরের মহা আড়খর করিতেছেন। সীতারাম এই সাধু চেষ্টা হুই শত বুংসর পুর্বে করিয়া গিয়াছেন। মুনিরাম রায় মুগুরে সীতারামের বাটাতে স্থামারনবিস ও পরে মুর্লিদাবাদে উকিল ছিলেন। মুনিরাম বঙ্গজ শ্রেণীর কার্যায় । মুনিরাম র সুলিরাম র স্থামারনবিস ও পরে মুর্লিরামের স্থাম উচ্চাভিগামী, চতুর ও বাক্পাই

লোক ছিলেন, মুনিরামও বিস্তৃত জমিদারী করিবার আশা জ্বায়ে পোষণ করিতেন। মুনিরামের বংশের জগবন্ধ রায় নামক এক ব্যক্তি এখনও ধ্লজুড়ী গ্রামে জীবিত আছেন। মুনিরামের কৃষ্ণ-মন্দিরে আমরা বে কবিতা পাইরাছি, তাহা পূর্বে অধ্যারে লিখিত হইয়াছে।

যথন সীতারামের জমিদারী পাবনা জেলার দক্ষিণভাগ হইতে বঙ্গো-পদাগর পর্যান্ত ও নদীয়া জেলার পূর্বপ্রান্ত হইতে বরিশাল জেলার মধ্য-ভাগ পর্যান্ত বিশ্বত হুইল, সীভারামের শৌর্যা বীর্যা সর্বাত্র গীত হুইতে লাগিল, সীভারামের স্থাধের কথা সর্বাত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল, সীতা-রামের জল-কীর্ত্তির কথা বঙ্গে অভিনব ঘশোরূপে প্রচারিত হইল, সীভারামের অশেষ যশংসোরভে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইল, তথন মুনিরামের <u> স্বরে ঈর্ধা-সর্পিণী জাগিয়া উঠিল। যথন সীতারাম মহম্মদপুরে স্বাধীন</u> পতাকা উজ্ঞীন করিলেন, তখন ভীক মুনিরামের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। সীতারাম কথনও নবাব গরকারে বীতিমত কর দিতেন না। जिनि जारानि ननत्कत रत्न अभिनाती नमूरु निकत रजान कतिरुहित्नन, তিনি মধ্যে মধ্যে নবাব সরকারে নজর দেলামী কিছু কিছু দিতেন। যথন সীতারাম এই নবাব-সেলামীর অর্থ ও উপঢ়ৌকন সামগ্রী অল পরিমাণে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তখন শন্ধিতহৃদ্য মুনিরাম সীতা-ম্বামের বৈরতা করিতে প্রবৃত হইলেন। বুদ্ধিমান সীতারাম অলপিন মধ্যে মুনিরামের অবস্থা বুঝিলেন। মুনিরামের ভার একজন বিচক্ষণ লোক সীতারামের কাড্রান্ত হয়, ইহা কদাচ সীতারামের অভিত্যেত ছইতে পারে না। মূনিরামের সহিত ঘনিষ্ঠতার কোন সমন্ধ হইলে মুনিরাম সীতারামের শুভাকাজ্জী থাজিবেন, এই ইচ্ছায় ও কায়ত্ব বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্রতা-দ্রীকরণ মানসে সীতারাম উত্তররাদীয় কায়স্থ হইয়।
বঙ্গল মুনিরামের কন্তা বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবেন।

মুনিরাম ও তহংশীয় লোকদিগের সমাজনীতি অতি সঙ্কীণ ছিল, সাম্প্রদায়িক অভিমানে তাঁহাদিগের মন অভিমানে পূর্ণ ছিল। মুনি-বামের পুত্র প্রকাশ্রে পিতার মত বইয়া সহোদরার সহিত সীতারামের বিবাহ দিৰেন বলিলেন, কিন্তু গোপনে বিষপ্ৰয়োগে ভগিনীর নিধন-বাধন করিয়া পিতার নিকট পত্র লিখিলেন। হতভাগ্য বঙ্গসমাজ। ত্রভাগা বঙ্গের আভিজাত্য সম্মান। অমুতপ্ত বঙ্গের অমুদার সঙ্কীণ সমাজ-নীতি। দীভারামের সাধুও মহৎ প্রস্তাবে গরল উঠিল। মুনিরাম মনে মনে সীতারামের বৈরী ছইয়া উঠিলেন; মুনিরাম পুত্রের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন। সীতারামের সদাশয় প্রস্তাব ও উচ্চ নমাজ-নীতি মুনিরামের ন্তায় বিচক্ষণ রাজনীতিজ ব্যক্তি বুঝিলেন না। হতভাগ্য বঙ্গে এই অনুদারতা আর কত কাল লক্ষিত হইবে জানি না। মহামান ঈশ্বরুদ্র বিজ্ঞাদাগরের প্রস্তাবের বিপক্ষে বিচক্ষণ স্থার রাজা রাধাকান্ত দেবও দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। রাজা বাহাত্র যদি বিদ্যাসাগর মহাশব্দের প্রস্তাব স্থানস্থম করিতে পারিতেন, তবে আমরা এক্ষণে অনেক বালবিধবার বিষাদ-মলিন-মুখ দেখিতাম না এবং গীতা-রামের প্রস্তাব খুনিরাম বুঝিলে সম্ভবতঃ কায়ত্ত-সমাজে বর্তমান সমরের ক্সাদারের ঘোর আতক্ষ ও আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইত না।

্পীতামর দত্ত গদধালী থানার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে বাস করিতেন, উাহার গৃহের এক রমণী মুসলমান কর্তৃক অপজ্ঞা ও মুসলমানধর্মে বীক্ষিতা হন। পীতাম্বর সে কামিনীকে আর গৃহে আনিলেন না। পীতাম্বর যশোহর চাঁচডার রাজার প্রজা ও সমাজ্র লোক ছিলেন। উল্লিখিত লোষে পীতাম্বর সমাজচতে হইয়া সীতারামের শরণাগত হন। সীতারাম তাঁহার সভাসদ পণ্ডিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিলেন, পীতাম্বরের কোন দোষ হয় নাই। সেই মুসলমান অপছতা ললনাকে গৃহে আনিলে পীতাম্বরের ধর্মহানি হইত। সীতারাম পীতাম্বরকে আপন সমাজে উঠাইয়া লইতে সমত হইলেন। পীতাম্বর সীতারাম ও তাঁহার সমাজত ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তথন আষাত মাদ, ঘনঘটার দিল্লগুল দমাজুল— মুঘলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে. দৌদামিনী নীলবসন হইতে বসনাম্বর গ্রহণ করিয়া নভোমগুলে ক্রীডা করিতেছেন, নীরদনাদে দিল্লগুল কম্পিত হইতেছে, এই ছদিনে উদারচরিত দীতারাম দদলবলে রাজা মনোহর রায়ের জমিদারীর মধ্য দিয়া পীতাম্বরগুহে উপনীত হইলেন। পীতাম্বরের গৃহপ্রাঙ্গণ জলকর্দন-পরিপূর্ণ ছিল, তিনি গোলা ছুটাইয়া ধাস্ত ছড়াইয়া উঠানের জল কর্জম নিবারণ করিলেন। এই হইতে পীতাম্বরের নাম ধেনো পীতাম্বর হইব। গীতারাম মনোহরকে অগ্রাহ্ম করিয়া পীতামরের বাটীতে তোজন-পর্বাক তাঁহাকে সমাজে উঠাইয়া লইলেন।

প্রথমা রাজমহিধীর পিতার নাম সম্বল খাঁ ( খোষ ) ছিল। সরল খাঁ কুলমর্যাদার বিশেষ সম্রাস্ত ও সমাজপতি ছিলেন। সীতারাম সরল খাঁর সহিত কতিপর সম্রাস্ত উত্তররাটীয় কায়ন্ত মুর্শিদাবাদ অঞ্চল হইতে. আনাইয়া মহম্মদপুর হইতে সাত মাইল পশ্চিমে ঘুলিরা গ্রামে বাস করান। সরল খাঁর বাটীর ভয়াবশেষ ও ছুইটী পুকরিণী অভ্যাপি বর্তনান আছে। সরল খাঁ এত বড় কুলীন ছিলেন যে কথিত আছে, তিনি

ক্ষণাকে ওজন করিয়া দীতারামের নিকট হটতে ক্রাণ্ডর আদায় করিয়াছিলেন। সরলের জ্ঞাতি লাভুষ্প ত্র গোপেশ্বর খাঁ সীতারামের ভগিনী রায়-রঙ্গিণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সরল ধাঁ ও গোপেশ্বর থাঁ একই ভবনে বাদ করিতেন। একণে ঘুল্লিয়ার তালপুকুর নামে य थका अ श्रुविती चाहि, छाहारे था मिर्शत वातित मनत श्रुविती ছিল। পীতারামের বাটার সরিকটে ভবানীপুর নামে একথানি পুরাতন গ্রাম ছিল, সীতারাম নানা দিগুদেশ হইতে নানা রকমের স্থমিষ্ট আমের কলম আনাইয়া ঐ গ্রামের নিকটবর্তী বছ বিস্তীর্ণ এক উচ্চ ভূমিথতে রোপণ করাইয়াছিলেন। যথাদময়ে এ ভান স্থুমিষ্ট আত্র-কাননে পরিণত হয় ৷ সীতারাম কর্তৃক আনীত উচ্চশ্রেণীর বাহ্মণ ও কামস্থাণ ঐ আত্রকানন মধ্যে বাসভবন করার অভিপ্রায় করেন, কিন্তু রাজার বহু ষত্নে, আদরে এবং বছবারে প্রস্তুত প্রভূত মাম্রবাগান নষ্ট করিয়া বাসভ্বন করিবেন, এ বিষয় কেছই রাজার নিকট বলিতে সাহসী হন নাই। পরে সীতারাম ঐ বিষয় লোকপরস্পরায় অবগত হইয়া উক্ত ব্ৰাহ্মণ কাম্মপণকে ডাকিলেন এবং তাঁহাদের এ বাসনা প্রকৃত জানিতে পারিয়া ভাঁছাদিগকে ঐ আমকাননে বাসভবন নির্দ্ধাণ করিতে এবং ঐ নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রামের নাম "আমগ্রাম" রাখিতে আদেশ करतन, जनस्मादत के शास्त्रत नाम आमश्राम रत्र। कारनत कूछिनश्चि-প্ৰভাবে স্বোতস্থতী মধুমতী-নদীগৰ্জে সীতানামের এই নৰপ্ৰডিষ্টিড शार्यत आयथानि नीन इटेमा यात्र। शत्त शामवातिश्व श्रुविधासूत्रादत ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসভবন নির্মাণ করেন এবং সীতারামের আদেশামুক্রমে নিম্ব নিম্ব বাদগ্রামের নাম "আন্থ্রাম" রাখিলেন। বশোহর জেলার

মহন্দ্রপরের পূর্ব্বপারে বর্ণীআমগ্রাম এবং করিদপুর জেলার সোতাসী আমগ্রাম ও থালিরা আমগ্রাম বিশ্বমান আছে। অনেকে অনুমান করেন, এই গ্রামত্তর পূর্ব্বে দীভারামের প্রতিষ্ঠিত একই আমগ্রাম ছিল। ইহা জানিয়া আমগ্রামের ব্রাহ্মণ-দমাজ এবং বর্ণী আমগ্রামের কারত্বনমাজ বঙ্গের কারত্ব ও ব্রাহ্মণ-দমাজ প্রবৃত্তিত। এই বর্ণী আমগ্রামের বর্ত্তমান দরকার, বিশ্বাস, মূলী ও দিকদারগণ এক জ্ঞাতি হইয়াও তাহাদের পূর্বপূর্ববগণের দীভারাম-দরকারে কার্যের উপাধি অনুদারে ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই আমগ্রাম বছবার নদীদিকস্থি হইয়াও দীভারামরক্ষিত আমগ্রাম নাম বিশ্বত হয় নাই, কিন্তু অনেকে স্থানত্ত ইইয়া নানাত্বানে বাটী নির্মাণ করার সংখ্যারতাবশতঃ ঐ নাম রক্ষা করিতে দমর্থ হন নাই। এইরূপে ঐ হানভ্রই অধিবাদিগণ এখনও শক্তিজংপুর, মিনাকপুর ও রাইতপাড়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

দীতারামের একটা কুশীন ব্রাহ্মণ নায়েব ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের ছরটা ব্রাহ্মণ। তিনি ব্রাহ্মণীগণকে তত যত্ন করিতেন না। তিনি তাঁহার কোন এক ব্রাহ্মণীর ব্যভিচার দোষ জানিতে পারিয়া গলামানে লইবার ব্যপদেশে বাদার মধ্যে বিষপ্রয়োগে তাহার বধসাধন করেন। দীতারাম এই ছর্ঘটনা জানিতে পারিয়া নায়েব মহাশয়কে পদ্চাত ও সমাজচ্যত করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণের উত্তরপ্রথমে অনেক লোক জীবিত আছেন, স্বতরাং তাঁহার নাম করিলাম না।

সীতারাম তাঁহার নাজামণ্যে অনেক উচ্চপ্রেণীর বাহ্মণ, কারস্ত, বৈচ্ছ নানাদেশ হইতে আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন। এই সকল ভদ্রলোকদিগের প্রতি সীতারাম বিশেষ যত্ন ও শ্রহা করিভেদ। এই সকল ভদ্রগোকের যাহাতে উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, ভদ্নিয়ে দীতারাম বিলকণ চেষ্টা করিতেন।

কথিত আছে, সীতারাম কুলীনব্রাহ্মণ কঞাদায়ে অর্থপ্রার্থী হইলে তাঁহাকে কপদিকও সাহায় করিতেন না। ত কিন্তু বংশজ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ বিবাহার্থ অর্থপ্রার্থী হইলে তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিতেন। তিনি কুলীন-ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের কঞা সন্ত্রান্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে, দান করিতে বলিতেন। তিনি কোলীভ কুপথায় কুলীন-কুমারীগণের নিদারুণ ক্লেশ দেখিয়া আন্তরিক তৃঃথ প্রকাশ করিতেন। তিনি বহুসংখ্যক অন্ঢ়া কুলীনকুমারীকে আপন গৃহে রাধিয়া মাতৃজ্ঞানে গোসাচ্চাদন দিয়া প্রতিপালন করিতেন।

মৃনিরামের কন্তাকে দীতোরামের বিবাহ করিবার প্রস্তাব, ধেনো পীতাম্বরের জাতিদান, গোপেশ্বর, দবল গাঁও অন্তান্ত ভদ্রলোকের বাসভবন-নির্মাণ, কুলীন-কুমারীগণকে প্রতিপালন ও কুলীনের কন্তাদারে অর্থসাহায্য না করা প্রভৃতি ঘটনা হইতে আমরা দীতারামের সমাজ-নীতি কিরূপ মনে করিতে পারি ? দীতারামের সমাজ-নীতি উচ্চ ও উদার ছিল। তিনি উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বন্ধ ও ববেক্ত এই চারি প্রদেশভেদে চারি কারস্থ-সমাজকে একতাস্ত্রে বদ্ধ করিতে অভিলাষী হইরাই সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্বোগী হইরাছিলেন।

্তিনি অকারণে বা দামায় কারণে জাতিপাত হওয়ার বিরোধী ছিলেন। কিন্ত প্রকৃত দোষী দমাজচ্যত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে বিহিত দণ্ডবিধান করিতে যতুবান্ ছিলেন। কৌলীয়-কুপ্রথা তাঁহার জ্ঞানদীপ্ত উচ্চ সমাজনীতির চক্ষে বিষদিশ্ব শলাকাবৎ প্রতীয়মান ২ইত। জ্ঞানগোরবে মন্ডিত, উচ্চ আচার ব্যবহারে ভূষিত, ধর্মজ্ঞ, ধর্মনিষ্ঠ ভদ্রবাকদিগকে তিনি সমাদর করিতেন এবং স্বত্নে রক্ষা ও পালন করিতেন। অতএব আধুনিক বাঙ্গালী যুবক! বর্তমান সময় হইতে ছইশত বংসর পূর্কে সীতারামের সমাজনীতি পর্য্যালোচনা করিয়া বঙ্গের কলঙ্কলালিমার কলুষিত সমাজমার্গে পাদবিক্ষেপের পথ নির্দ্ধারণ করিয়া লও। সাম্প্রলামিক পার্থক্যের মূলে কুঠারাঘাত কর। কৌলীস্তুলপ্রথাবিষ্ট্রস্কী, সমূলে বিনাশ কর। বঙ্গের দগ্ধ-ললাট, মলিনমুখী কুলীন-কুমারীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আপন ভগিনী, পিতৃষ্পা ও মাতৃষ্পার ছংখ দূর করিয়া, সমাজ-কালিমা প্রকালন করিয়া নৈতিক সাহসের পরিচয় দাও। উন্নতির প্রথম সোপানে আরোহণ কর, পরে উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গমাতার প্রতি দৃষ্টি কর।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

সীতারামের সময়ে শিল্প ও বাণিজা

বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানালোকে আলোকিত জগতে উত্তম প্রণালীতে. উত্তম বর্ণের নানাবিধ কাগজ প্রস্কৃত হইতেছে। সীতারামের সময়ে ইংলড়েও কাগজের কল প্রস্তুত হয় নাই, এদেশেও কাগজের কল ছিল না। পাট, কাণ্ড ও পুরাতন কাগত পচাইয়া ই দলে একরপ कांत्रक প্রস্তুত হইত। ঐ কাগদকে ভূষণাই-কাগদ বলিত। এই কাগল দীতাবামের রাজ্যে দর্মত প্রস্তুত ভ ব্যবস্তুত হইত। কাগলগুলি २ बार रेकि मीर्च ७ २२। २० देकि श्रन्थ हिन। खरे नकन कांगक इहे বর্ণের ছিল। ঈবৎ সবুজ খেতবর্ণের ও হরিত্রা বর্ণের কাগজ প্রস্তুত इरेख। मनुक्रवर्णत कांग्रस्क हत्रिकालात त्रक नांभारेलारे हतिसा वर्णतः কাগল হইত। এই কাগলকে তুল্ট কাগল বলিত। এই কাগলের লম্বা পু'বি এক কেলের ব্রাহ্মণগুছে বছল পরিমাণে লক্ষিত হয়। এই কাগৰ ছানী ও পুকু। এই কাগৰ স্বাত্তা সীভারামের কমিদারী जुरुशोत প্রস্তুত হইত বলিরা ভূষণাই-কাগল নাম হইরাছিল। আমি बान्तकारन अहे काशक ननकी भवनगत जज्ञाद्या हु, विस्तानभूत, सामभूत, माना डेबियात्मव वित्रांठे প্রভৃতি গ্রামে প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছি। আম্বা সীতারামের দত বতগুলি বনন্দ পাইরাছি, সকলই এই কাগজে

লিখিত। সীতারামের রাজ্য মধ্যে এই কাগজ সীতারামের বছে বছল পরিমাণে প্রস্তুত হইত। এই সময়ে কাগজ ব্যবসায় আমাদের দেশ বিলাত অপেকা হীন ছিল না।

বন্ধবন্ধনকার্যাও সীভারামের রাজ্য মধ্যে উত্তমরূপ হইত। ভল্লাবেডের মিহি উড়ানি অন্তাপি এ অঞ্চলে বিখ্যাত। সীতারামের রাজা মধ্যে অনেক জোলা, যুগী ও ভদ্ধবায়ের বাস আছে। ইহারা সকলেই বস্ত্রব্যবদায়ী ছিল। বিলাভী বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় এ সকল বস্ত্রব্যবদায়ী-मिर्गत गुवमा এक्वारत मांगे श्रेग्नाइ। श्रामि वागुकाल वित्नाम्भूत. जनारवरफ, आमरेजन: जानशकि, मनमी, हाधीवत्रभूत, मारेजन, कानाई-প্র, মকিমপুর প্রভৃতি গ্রামে উত্তম উত্তম ধৃতি, সাড়ী ও উড়ানি প্রস্তুত হইতে দেখিরাছি। বর্তমান যশোহর জেলার সৈদপুর ও মুরলীর হাট ছইতে ইউরোপীয় বণিকৃগণ এই সকল বস্ত্র বছল পরিমাণে ক্রের করিতেন। বালিদের থেরো ও ছিট, ভোষকের খারুরা ও শেপের ধাকরা প্রভৃতি পূর্বেও হইত, এখনও স্থানে স্থানে প্রস্তুত হয়। এই সকল বস্ত্ৰ বিশুদ্ধ কাৰ্শাস সত্ত্বে প্ৰস্তুত হইত। সীভাৱাৰের বাজ্যে স্থানে স্থানে ভূঁতের চাষ ছিল এবং কোন কোন স্থানে রেশমী বস্ত প্ৰস্তুত হইত; কাৰ্পাস ৰম্ভ হইতেও নানাবিধ বলিণ ৰম্ভ পাকা ছিট প্ৰস্তুত হইত।

সাঁতির পরগণার সাঁতির প্রামে অভাপি উত্তম পাটা প্রস্তুত হইরা থাকো। পাভিয়া নামক এত জাতি এই পাটা প্রচুর পরিয়াণে প্রস্তুত্ব করে। সীভারাদের সময় এই পাটি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত্ব জানা বিশ্ববৈশে রপ্তানি ক্ইত। সীভারাদের অমিলারীয় মধ্যে স্থায়ক স্থাতক কাপালী নামক এক জাতির বাস আছে। ইহারা পাটের চিকণ তস্ক প্রস্তুত্ত করিয়া তদ্বারা উত্তম থলিয়া (ছালা) ও চট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। পূর্বে এই চট ও থলিয়া বছ পরিমাণে প্রস্তুত্ত ও বিদেশে রপ্তানি হইত। এই চট ও থলিয়া কলের চট ও থলিয়া অপেক্ষা স্থামী ও স্থানর।

সীভারামের রাজ্যে বছসংখ্যক ছতার মিস্তীর বাদ। ইহারা উত্তম-রূপ পিড়ি, খাট, তক্তপোষ, চৌকী, বাল্ল, দিমুক, গাড়ী, পাল্লী, নৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানিত এবং এখনও জানে। সৈদপুরে পানসী এ অঞ্লের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মহাজনী নৌকা। তেলিহাটীর বাঙ্গালা দুরদেশে মালবহনের উপযোগী। এ সব কারিকরগণ এ সকল কার্চের কার্য্য পীতারামের সময় হইতেই করিয়া আদিতেছে। ইহারা দেবমূর্জি ७ वर्ण अञ्जि निर्मारा भूर्त विनक्ष निभूग अकाम कतिया हिन। সীতারামের রাজধানীতে কামারপটা নামক একটা স্থান আছে। কিন্তু এখন মহম্মদপুরে কর্মকার নাই বলিলে অত্যক্তি হয় না। কথিত আছে, শীভারামের পতনের পর মুদলমান-দৈতাগণ যথন মহলদপুর লুঠন করে, তথন এই সকল কর্মকারগণ পলায়নপূর্ব্বক কামুনীয়া, বাটাজোড়, লোহা-গড়া, लक्षीशामा, नन्मी, पाठशाड़ा, नड़ाहेन, शुनुप्र প্রভৃতি স্থানে याहेशा বাস করে। কাহাটয়ার কুর, ছুরি, কাটারি, ধড়গ, বল্লম, শড়কী প্রভৃতি বছক।ল এতদঞ্চলে বিখাতি ছিল। বাটাজোড় প্রভৃতি অঞ্লের কর্ম-কারগণও ঐরপ সর্বপ্রকার ত্রবাই উত্তমরূপে। গড়িতে পারে। সীতা-রামের যুদ্ধান্ত্র কামান, বন্দুক, অসি, বলম, শড়কী প্রভৃতি তাঁহার রাজ-ধানীতে প্রস্তুত হইত। কথিত আছে, সীতারাম এই সকল কর্মকার-

দিগকে ঢাকা অঞ্চল হইতে আনাইয়াছিলেন। কালে খাঁ ও বুম্বুম খাঁ নামক ছইটা কুন্তীর এক্ষণে বাগেরহাটের অন্তর্গত খাঞ্চেরালীর দীঘীতে আছে। ঐ ছই নামে সীতারামের ছই বৃহৎ কামান ছিল। তদ্ধপ কামান তথন বঙ্গদেশে আর ছিল না। ঐ ছই কামানের সহিত কুন্তীরের আকারের সাদৃশ্র থাকার উহাদের নাম কালে খাঁ ও বুম্বুম খাঁ হইয়াছে।

উপরোক্ত কর্মকারগণের মধ্যে, অনেকে উত্তমোত্তম স্বর্ণরোপ্যের পহনা গঠনে বিচক্ষণতা দেখাইয়াছিল। ইহারা ধাতুমন্ন দেবমূর্ত্তিও উত্তম-রূপ গড়িতে পারিত। একণে কলিকাতার সিমলা, জানবাজার ও কালীঘাট অঞ্চলে যে সকল কর্মকারগণ বাস করিয়া বঙ্গবিখ্যাত উত্তম উত্তম গহনা গঠন করিতেছে, তাহারা অনেকেই সহম্মদপুর রাজ্যানী ও সীতারামের রাজ্য হইতে গিয়াছে। মহম্মদপুর রাজধানীর কর্মকারপূর্ণ কারুটীয়া আজ জঙ্গলাবৃত ও কর্মকারশৃক্ত। মহম্মদপুরের বাজারের কর্মকারপটী আজু মাঠে ও জন্মলে পরিগত। মহস্মপুর রাজধানী ও ত্রিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তম উত্তম তাম্র, পিত্রল ও কাংস্থের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত। এখানকার কর্মকারেরা উত্তম উত্তম পিতল, কাসার ছকাও গড়িতে জানিত। বাধরগঞ্জের বড বড় ঘটা প্রথম মহম্মদপুরেই গঠিত হয়। মহম্মদপুরে বড় বড় পুলাপাত্র ও থাঞ্চিয়া প্রস্তুত হইছে। মহম্মদ-পুরের কাংশুবনিক্গণ বাটাভোড়, শৈলকুপা, দৌলভগঞ্জ, কণসকাটী প্রভৃতি স্থানে চলিয়া বার। সীতারামের জমিদারী মধ্যে নলুয়া নামক এक मूत्रनमान-त्रच्यनात्र आहि। हेरात्रा वानावन रहेएक नन कार्वित्रा আনিয়া উত্তম দড়্মা ও মলুরা প্রস্তুত করিতে পারে। মলুয়া ম্যাটিংএর शास्त्र विरम्ब छेशायी। पविज्ञानारकवा शृहमाया क्वनमाज मनुद्रा বিস্তার করিরা শুইয়া থাকিতে পারে। সীতারামের সময় এই মলুয়ার খুব উন্নতি হইয়াছিল ও এই মলুৱা নানাদেশে যাইত। সীভারামের রাজ্যে কোলা, জালা, কলসী, সামুক, খালড়, পেচি, প্রদীপ, কলিকা, **रिनृथा, টালি ও ছবিৰিশিষ্ট ইষ্টক অভি উত্তম হইত। সুনাম এবা** পোড়াইয়া কাল প্রস্তারের ভার করিতে পারিত ও পারে। অভাপি বাবু-পালিতে সামান্তরূপ টালির কারধানা আছে। ইংলণ্ডে পোর্নিলেন পাত্র আবিকার হইবার পূর্বে এই অঞ্লের কাল রঙ্গের সামুক, জালা, কুজো वा मजारे रेडेटवाशीय विक्तन क्या कविया श्रामरण नरेया यारेख। আলাইপুরের জালা, ঠাকুরপুরার কোলা অম্ভাপি আদরে অনেক স্থানে গৃহীত হইরা থাকে। সীতারামের রাজ্যে উভর ইকু ও থর্জারের উত্তম চিনি প্রস্তুত হঠত। এদেশে গানীপরের ও কলের চিনির আম-দানী হইবার পুর্বের বেলগাছির ইকু চিনি অতি প্রসিদ্ধ ছিল ও তাহা এদেশ হইতে নানাদেশে রপ্তানি হইত। খর্জ্বের চিনি, পাটালি ও **७** विनक्ष श्रीमिक हिन। नांत्रिकनवार्फ, वूनांगांठि, वितामश्रु, নাওভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে ধর্জ্জ চিনি প্রস্তুত করিবার অনেক কারধানা ছিল্। নাওভালার কুরিচৌধুরিপরিবার ধর্জ্জুর চিনির কারথানা করিয়া বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ও বিষয়ী লোক হইয়াছিলেন। চিনির কারবারে তথন এতই আয় হুইছে যে, অনেক ব্রাহ্মণকায়স্থ চিনির কারবার क्तिएक। ज्वन (बक्दत हिनित नाम हिन शैका क काँठा प्रमुख।

গবাদৰি, ক্ষীর, ছানা, ম্বত, মাধন, সর প্রভৃতি সীতারামের রাজধানী ও জমিদারীতে যেরপ উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইত, এরপ উৎকৃষ্ট গব্য দ্রবা বিশ্বের আর কোণাও প্রস্তুত হর না। অভাগি মহম্মদপুরের অন্তর্মত কানাইপুর, বিনোদপুর, নাওভাঙ্গা, নহাটা প্রভৃতি গ্রামে বেরূপ উৎকৃষ্ট উলিখিত দ্রবাদি প্রস্তুত হয়, অক্সত্র সেরূপ হয় না। তৎকালে ভয়সা বুড়, দধি প্রভৃতির এদেশে চলন ছিল না। কোন কোন স্থানে ভয়সা হথে দখি প্রভৃতির প্রস্তুত হইত বটে, কিন্তু ভাহা উচ্চপ্রেণীর হিন্দ্রা ব্যবহার করিভেন না।

মহম্মদপুরে মৃড্কী ও মণ্ডা অতি উৎক্লষ্টরূপে প্রস্তুত হইত। মহম্মদপুরের কুরিগণ যাহারা সীতারামের পতনের পর নাওভাঙ্গা, নারাম্বণপুর, শক্রজিংপুর প্রভৃতি গ্রামে বাস কবিত, তাহাদের উত্তর পুরুষেরাও উৎক্লষ্ট সন্দেশ মৃড্কি প্রস্তুত করিতে পারিত। এ অঞ্চলে সীতারামের সময় অনেক বিল ছিল। বিলের তীরে পঞ্চে এক প্রকার উত্তিজ্ঞ জানিত, তাহার নাম বলুকা বা শয় বলুকা। নমঃশুল ও কাপালি জাতীয় লোকেরা বলুকা কাটিরা একরূপ মোটা মাঁছের প্রস্তুত করিত। ঐ মাঁছের বসা ও শ্যার নিয়ে পাতিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল।

প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে বহু সংখ্যক বেতদ-লতার বন ও বেতদ লতা ছিল। মুচিগণ ঐ দকল বেতদ কর্ত্তনপূর্বক উত্তম উত্তম ধামা, কাঠা, সের, পেটরা, ঝাপি, তুলাদণ্ডের পালা, ঢাল প্রভৃতি প্রস্তুত্ত করিত। পেটরা ও ঝাপি এদেশ হইতে দ্রদেশে রপ্তানী হইত। বেত বাঁশের ঘারা বড় বড় ছোট ছোট নানাবিধ মোড়া প্রস্তুত হইত। মুচি ও বাউতিগণ বংশ-শলাকার ঘারা কুলা, ডালা, ধুচনি, ঝাকা, ঝুড়ি, চুপড়ী, চালাড়ী, গুরণি প্রভৃতি প্রস্তুত করিত।

সীতারামের যুদ্ধে ব্যবহার্যা বারুদ গোলাগুলি মহম্মদপুরে প্রস্তুত হৈত। বাহুদ শালাকার জাতীয় লোকে প্রস্তুত করিত। এই সালা।

করেরাই স্থলর স্থলর ডাতের সাক্ষ প্রস্তুত করিয়া মধুথালি, লোহাগড়া প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিছ। এক্ষণে সেই মালাকরগণের বংশগরগণ বাটাজোড়, কুণস্থর, নলদী, সাঁতৈর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে। ইহারাও নানা রক্ষমের বাজি ও বারুদ প্রস্তুত করিতে পারে। সীতা-রামের সময় ইহারা নানাবিধ সোলার ফুল, পাথী ও জস্তুর ছবি প্রস্তুত করিত এবং তহংশধরগণ এখনও পারে। দেশীয় চামারেরা চটি ও নাগরাই জুতা প্রস্তুত করিত।

সাতীরামের বাজধানীতে উত্তযন্ত্রপ নানা দেবদেবী, নানাপ্রকার পশু ও নরমূর্ত্তি গঠন এবং চিত্রপট আন্ধত হইত। পূর্ব্বেই লিখিত হুইয়াছে, আচার্যাগণ চিত্রবিভা শিক্ষা করিয়াছিল। তাহারা এ নুতন বিভায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিল। সীতারামের বাঞ্ধানীর প্রতিমাগঠন প্রণালীকে ভূষণাই ও বাটাজুড়ি গঠন বলে। এরূপ গঠন নদীয়ার গঠন অপেক্ষা মন্দ নহে। শীতারামের পতনের পর এই সকল প্রতিমাগঠন-কারী কারিকরের মধ্যে কভিপর বাজিকে পেশ্কার ভবানীপ্রসাদ शासनाय नहेबा यान। शासनात शर्वन अनीनीटक चुवराहे-शर्वन करह । যে স্কল কারিকর বাটাজোড় আসিয়া বাস করে, তাহাদের গঠন-প্রণালীর নাম বাটাজুড়ী গঠন হয়। প্রকৃতপক্ষে ভূষণাই ও বাটাজুড়ী গঠনপদ্ধতিতে কোন পার্থকা নাই। সীতারামের পরেও বাটাজোড়ের রামগতি পাল ও মধুপাল প্রভৃতি এ অঞ্চলে আসিরা প্রতিমা গঠন করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আচার্য্য ও চিত্রকরগণ প্রথমে মুন্সী বলরাম দাসের সহিত কাদিরপাড়ার নিকটে কুপড়ীয়া গ্রামে পলায়ন করে। কাল্যহকারে ভাহাদের অপর্দ্ধি হইলে কতক কুপড়ীরায় থাকে ও কতক আড়কান্দি প্রভৃতি স্থানে চলিয়া যায়। অল্পনি ইইল, সাচার্যালাতির মধ্যে চিত্রকর রাধিকানাথ আচার্য্য চিত্রবিভায় বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বাকস্, বেল, তুলসী প্রভৃতি কার্চ্চে এদেশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ উত্তম মালা প্রস্তুত হইত। এই মালা বৈরাগী ও নমঃশুদ্রগণ প্রস্তুত করিত। এখনও কাওয়ালীপাড়া প্রভৃতি গ্রামে অনেক মালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত মালা এদেশ হইতে নানাদেশে রপ্তানি হইত। মালাব্যবসায়িগণ হাজার হাজার টাকা দাদন দিয়া এই মালা গড়াইয়া লইত। এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চিত্রিত ও রঞ্জিত নানাবিধ তালবৃদ্ধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা সীতারামের সময় হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেচে।

সীতারামের রাজ্যে দেশী বাঁতায় উৎক্লপ্ত ময়দা এবং চরকা ও টিপে উত্তম মিছি স্তা প্রস্তুত হইত। এই স্তা ও ময়দা বিদেশে রপ্তানি কইত। সীতারামের সময়ে এদেশে কৃষিকার্য্যের বিস্তার ও কৃষিজাত দ্বোর বৃদ্ধি হয়। কৃষিকার্য্যে সেই সময় হইতে এদেশে যৃষ্টিক বা বোরো, আশু ও হৈমন্তিক ধান্ত; যব, গম, রাই, সর্যপ, তিল, মদিনা, এরও, ম্গ, মটর, ছোলা, মুসুরি, থেসারী, অরহড়, ঠিকরি-কলাই ও মাসকলাই উৎপন্ন হইতে থাকে। বোরো ধান্তের আইলে মিঠা কুমড়া, গেমি কুমড়া, ক্ষীরা শঁশা প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে থাকে। তরকারীর মধ্যে পঠল, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, বেগুণ, কলা, নানাজাতীয় আলু, লাউ, কুমাও প্রভৃতি সম্পিক উংপন্ন হইত। তুলা, পাট ও ইক্ষু মন্দ জন্মিত, না। ফলফুলারীর মধ্যে নারিকেল ও স্থপারি যথেই জন্মিত। আম কাটাল প্রভৃতির বাগান নতন প্রস্তুত হইতে আরন্ত হইয়াছিল।

পূর্বে যে সকল কিম্বন্তীর উল্লেখ করিয়াছি—বে অর্থ সীতারামকে ডাকিত এবং ভূগর্ভের অর্থ দীতারাম যাক-মন্ত্রবলে জানিতে পারিতেন, সে অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যমাত্র। সীতারামের শান্তিময় স্থপময় দেশে কৃষি-শিল্পের উন্নতি হওয়ার, বাজার বন্দর উন্নতিশীল হওয়ায় সীতারাম যে কার্য্যে হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন, ভাহাতে প্রচুর অর্থ হইতে লাগিল। वहिन्दित প्रक्रिंग सक्नार्फ दिन श्रीकृष्ठ हरेश सन्कर्ह, श्रक्षे, राजात ও দোকানের কষ্ট দুর হওয়ায় দেশ জনাকীর্ণ হইতে লাগিল এবং ক্ষেত্রে দশগুণ শশু উৎপন্ন হইতে লাগিল। প্রকুতপক্ষে সীতারাম ভূগর্ভে বা ডাকাইওদলনে এত অর্থ পান নাই বে. তদ্বারা তাঁহার অনুষ্ঠিত বহ-সংখ্যক সাধু কার্য্যের একটারও কোন অংশ সম্পন্ন হইতে পারে। অর্থ ज़्रार्ड बारा ना। এ अकाल (कह विश्व वज्ञान हिल्न ना (य. যে সে স্থানে অর্থ প্রোথিত করিয়া রাখিবেন। দম্যাগণ অর্থ সহজে আর ও সহতে বার করে। তাহার। পূজার ও পানদোষে অনেক অর্থ ব্যর করিয়া ফেলিড। বিশেষতঃ ভাহারা কে কোন সমরে ধরা পড়ে এবং কে তাহাদিগের দহাতালক অর্থ আবার দহাতা করিয়া নইয়া যায় এই আশ্বাও তাহাদিগের ছিল। দ্বিতীয়ত: অনেক ডাকাইত অনেক সংকার্য্যের অমুষ্ঠান করিত।

নীতারামের দমরে মধুখালী, দৈদপুর, পাংশা, কুমারখালী, লোহা-গড়া, মুরলী গুড়েভির হাট হইতে ইউরোপীর বণিক্গণ বথেই তুলা, কাপড়, মেটেবাসন, চাউল, গোধুম ও মরণা ক্রের করিত। দেশীর লোকেরা বড় বড় দৈদপুরে পান্দী ও তেলিহাটীর বাংলার করিয়। চাউল, গোধুম, বল্ল, তৈল, মুগ, মাব ও মটরকলাই গ্রভৃতি লইরা ভাঙা,

পাটনা, কাশী ও এলাহাবাদ প্রভৃতি সহবে বিক্রম করিছে যাইত। নারিকেল, স্থপারি, হরিলা, লঙ্কা ও চিনি ঐরুগ নৌকাপথে পশ্চিম व्यक्त बाहेक। (मनीत महाभक्षन (नोकांभर किसि: टेडन, स्मर्केशनन, জ্ঞা. কাপড়, মুগ, মটর প্রভৃতি কলাই লইয়া পূর্বউপদ্বীপ, লকা, মাদ্রাজ ও বঙ্গোপদাগরের দ্বীপপুঞ্জে ধাতায়াত করিত। সুলক্থা, দীভারামের সময় দেশীয় বাণিজ্যের বিশেষ খ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বড় জাহাজ না থাকিলেও বড় বড় চারিহাজার পাঁচহাজার-মণি নৌকার সমুদ্রের ধার দিয়া দেশীয় বণিক্গণ দুরদেশে বাইতে ভয় করিত না। সীভারাম विनक्तरामाहरू मुद्रामान गाँहेवा वानिका कतिएक विराम छैरमाहिक क्रिंडिन এवः विक्रिशेष विक्रिश्ति महिल जिनि वानिकाविष्यक आनाभ করিতেন। কথিত আছে, সীতারাম চিত্তবিশ্রামতবনে দেশীর পণ্ডিত, বিদেশাগত দেশীয় বণিক ও বৈদেশিক বণিকগণের সহিত কথোপকথন করিতেন। তিনি কোন নৃতন দ্রবা উপহার পাইলে বণিক্গণকে বিশেষ পারিতোষিক দিতেম। কোন সময়ে দকিণ-সমুদ্রাগত এক দেশীয় বণিকের নিকট একজোড়া নারিকেলের ছকার থোল উপহার পাইয়া তিনি একসহত্র মুদ্রা পুরস্কার দিয়াছিলেন। কোন সময়ে এক শিকারী সীভারামকে একথানি স্থুরুৎ ব্যাঘ্রচর্ম দেওয়ার সীভারাম তাহাকে একজোড়া কাশীরীশাল ও ৫০০, টাকা পুরস্কার দেন। ইহাতে শীভারাষের মুন্দী বলরাম দাস ছঃখিত হইয়া মৃতপ্তরে তাঁহার পার্যচরের নিকট কি বলিতে ছিলেন, ভাছাতে সীতারাম হাসিয়া বলিলেন—"এ माहरमत श्रीकात । आभात अकलन श्रकांत्र जीवरनत मृग्री हेश अर्थका क्षर्नक अधिक। " সীভারাদের রাজ্যে পাণ যথেই জন্মিত। এখন।

মধাবদ রেলগাড়ীতে পাণই বেশী রপ্তানি হয়। সে সময়ে এ অঞ্চলে আহিটের পাণর পোড়ান চূণ আসিত না। বাউতী ও চুলিরা নামক কাতি বিল বিল হইতে শাসুক বিস্তৃক কুড়াইয়া ও পোড়াইয়া বে চূপ প্রস্তুত করিও, তাহাই ভাষুলের সহিত ও অট্টালিকাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হইত।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

#### শীতারামের বিলাদিতা ও দীতারামী স্থ্

সীতারামের প্রাত্রভাবকাল বঙ্গের অন্ধকার যুগ। এ যুগের ক্ষতির পরিচর দিতে হইলে যুগপৎ লব্জাও স্থণার উদর হয়। ছাত্রগণ এই অধাায় পাঠ করিবেন না। পরিণ্ডবয়স্ক ব্যক্তিগণ এই অধ্যায় পাঠকালে মনে রাধিবেন, এই অক্ককার যুগে বালাণীর কতদ্র পতন ভ্টমাছিল। এক কথায় এই কালের কচির পরিচয় দিতে হইলে, আমি পাঠকপুণের নিকট লজ্জিতভাবে নিবেদন করি, তাঁহারা বেন মহারাজ ক্ষফচন্দ্রের সভাগ রচিত ও পঠিত বিস্থাস্থলার কাব্যের দর্গ বিশেষ মনে করেন। ধথন মহারাজ ক্ষচজ্ঞের সভায় সেই কাব্যের সেই সর্ঘ রচিত ও পঠিত হইরাছে, তথন সাধারণের ক্ষতির কতদ্র বিকার জনিয়াছিল ৷ ক্ষণ্ডলের সভার গোপাল ভাঁড় ও অস্তান্ত পারিবদবর্গের त्रिकिका-विषयः व्यात्रकि व्यातक शहा कारतन । छाँफु-रश्व निकारे মধু প্রার্থনা ও তত্ত্তরে ভ'ড়েপ্রকালিত লল পাইবার উক্তি, শান্তিপুরের सामध्यनात्र बाककून-नन्नागरनद्र याहेवात्र श्रेखारने रेगानान जाएक থলিয়া পরিধান ও গলদেশ হইতে পাদদেশ পর্যান্ত কণ্টকে বেষ্টন করিয়া রাজপুর-জীগণের দলী হওয়ার কথা ও তত্পলক্ষে গোপালের উক্তি বিষয়ক গলা তৎকালের কৃতির সম্পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। এই কালে ইক্সিয়নেবা ও বিলাসিভা বড়লোকদিনের কার্য্যের একটা অঙ্গ ছিল। বে বাহাকে যত বড় করিতে চাহিত, ভাহার সহদ্ধে কুক্চির পরিচারক, ঘণিত গরাও তত রচনা করিত। এই সমরে নবাবের ফৌজদারগণও নবাব বলিয়া পরিচিত হইতেন। নবাব ফৌজদার ও কোন কোন জমিদার যে ইন্দ্রিয়সেবার জন্ত অনেক ঘণিত কার্য্য করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। আইন আদালত-বর্জ্জিত কেবল অভ্যাচার ঘারা রাজ্য-শাসনপ্রণালীতে রাজ্য ধর্মহীন হইলে যে সকল ছ্জিয়া অফুটিত হইতে পারে, ভাহা এই সময়ে হইতেছিল।

সীতারাম শোঁথাবীর্ঘ্যে বড়, সীতারাম দানধানে বড়, সীতারাম দেবকীর্ত্তি ও জলকীর্ত্তিতে বড় জানিরা যাহারা মূর্থ ও ইক্রিয়দাস তাহারা সীতারামকে ইক্রিয়সেবার ও বিলাসিতার বড় করিবার জক্ত তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি জালীক গল্প রচনাকরিরাছিল। সেই গল্প গুলি এই :—

- ১। একটা ইপ্তকনিশ্বিত বৃহৎ চৌবাচ্চা ছিল। প্রতিদিন এই চৌবাচ্চা স্থানীতল গোলাপ জলে পূর্ণ করা হইত। সীতারাম সেই গোলাপ জলে রান করিতেন। রানাস্তে গোলাপ জল ফেলিয়া দেওয়া হইত।
- ২। প্রতিদিন প্রাতে গাভী দোহন করিয়া যে ছগ্ন হইত, তাহা হইতেই মধ্যাক্ত ভোজনের স্বত, মাধন, ক্ষীর, সর ও মিপ্তার প্রস্তুত হইত। আবার ঐরপে বৈকালিক গব্য আহার্য্য প্রস্তুত হইত।
- ত। দীভারবের বৈঠকথানার দর্শন-প্রক্ষরের চৌবাচ্চায় স্থাকি ক্ষরা রক্ষা করা হইত এবং দেই চৌবাচ্চার নিকটে রৌপা ও খর্ণময় থাঞ্চার রাশি রাশি চাটনি রাথা হইত। হাহার ইচ্ছা দেই স্থরা পান করিতে পারিত।
  - मीणात्राम मानाविथ श्रंगिक देवन अविमिन नारनक भूदर्स मसीद्रक्त

বার্বহার করিতেন। ভরুণী পীনন্তনী কুলটাগণ ন্তর্নাপ্রে করিরা সীতা।
রামের অকে তৈল মাধাইরা দিত।

- ৫। সীভারাষের স্থানাগরের মধ্যন্থিত দ্বিতল প্রাদাদে নিদাঘ-কালোচিত বিলাদভবনের দোলানাবলীর হুই পার্শে স্থাক্তবনা বিপুলউরদী রপদী রমণীগণ অনাবৃত বক্ষে দপ্তায়মানা থাকিতেন। সীতায়ায়
  সোপানাবলী অধিরোহণ ও অবরোহণকালে তাহাদিগের অক বিশেষে
  ইচ্ছামুদারে করপ্রাই করিতেন।
- ৬। সীতারাম বালকবালিকাদিগকে প্রোতস্বতী নদীতে ফেলিয়া তাহাদের মৃত্যুকালের আর্দ্রনাদ গুনিতেন ও কট দেখিতেন।
- ৭। অধুনা বিজ্ঞান-আলোকিত ইউরোপ থণ্ডের পারাবতের শিক্ষা ও কার্যোর কথা প্রবণ করিয়া আমরা চমৎকৃত ও বিশ্বিত হই, কিন্তু আমরা আমাদিগের দেশের মহাত্মগণের কার্যা কিছু মাত্র শ্মরণ করি না। দীভারাম বহু সংখ্যক পারাবত পুষিশ্বা ছিলেন। দীভারাম পারিবদ-গণের সহিত গমনকালে এই সকল পারাবত তাঁহার ছারা করিয়া চলিত, ভাঁহার আর ছত্র-ব্যবহারের প্রয়োজন হইত না। দীভারামের সভাত্তলেও এই সকল পারাবত পক্ষ ব্যজন করিয়া ভালবুস্ত-ব্যজনের কার্যা করিত। এই সকল শিক্ষিত পারাবত সংবাদ-বাহকের কার্যাও করিত।
- ৮। পদ্মপুক্র নামে দীতারামের রাজধানীতে যে পুকুর আছে, কেই কেই বলৈন দীতারামের পিতামহীর নামায়দারে উক্ত নাম হয় নাই। এখানে দীতারাম কামিনীগণের দহিত জলকেলি করিতেন। এই পুক্রিণী প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। এখানে ললনাকুল পদ্মিনী আকারে বিশাল করিতেন এবং দীতারাম হংস হইলা সেই পদ্মবনি কেলি

করিতেন। রমণীপদ্ম কৃটিত বলিয়া এই পুকুরের মাম পদ্মপুকুর হুটুরাছে।

- ৯। সীভারামের ত্রিশ চল্লিশ দাঁড়ের বন্ধরা ও দেড় শত কি ছই শত বঠিরার ছিপ ছিল। তিনি এই সকল নৌকার দশ দিনের পথ এক দিনে যাভারাত করিতে পারিতেন। বন্ধরাগুলি দেবী চৌধুরাণীর বন্ধরা অপেকা স্থান্ধরমণে সজ্জিত থাকিত।
- > । দেশীর কার্পাদস্ত্রবিনিশ্বিত অতি স্ক্র ধোলাই বস্ত্র দীতারাম ব্যবহার করিতেন। এক দিনের বেশী একথানা বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না।
- ১১। সীতারামের সহিত ২২ শত বেলদার সৈত সর্বাদাই থাকিত।
  তিনি যে দিন বে স্থানে যাইতেন, সেই দিন দেই স্থানে নৃতন পুষ্করিণী
  খনন করাইয়া তাহাতে স্নান পূজা করিতেন। সীতারামের জমিদারী
  মধ্যে অনেক কুদ্র বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয় এবং সেগুলি সীতারামের
  ভ্রমণ উপলক্ষে খনন করা হইয়াছে বলিয়া লোকের বিখাস।

উলিখিত আরও ভালমন্দ অনেক কিষদন্তী সীতারামের বিলাসিতা সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। এই সকল কিষদন্তীর কোন কোনটা অসার ও কারনিক, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যে মহাত্মা দীর্ঘকাল ইউ-ব্যোপীর নাইটের স্থায় মনে ক্ষলে, পথেপথে, অর্থাশনে, অনশনে থাকিরা আবাঢ়ের বৃষ্টিধারা ও পৌষের লীত অনাবৃত মন্তকে ও কেহে সহ্হ করিয়া দস্যান্দলন করিয়াছিলেন, বিনি পাবনা জেলার দক্ষিণাংশ হইতে বলোলসাগর পর্যন্ত শান্তিমর, স্থেমর, প্ণ্যমর, সাধীন হিন্দ্রাল্য অত্যর সমবের মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন, বিনি জলকীর্ত্তি ও রাক্তানিত্মাণ্ডারা

নিমবৰদেশ স্থাভিত করিরাছিলেন, বিনি দেবালয় ও দেবসৃর্তিপ্রতিঠার দারা সনাতনধর্মের উত্তম শিক্ষার উপায় করিয়াছিলেন, বিনি অকাতরে নিষর ভষিদান করিয়া উচ্চশ্রেণীর লোক আনাইয়া এদেশে বাস করাইয়া-ছিলেন, राहात बाबनीजि, नमाबनीजि, धर्मनीजि ও नत्रहिजांका जिल হইতে উচ্চতর ছিল, তিনি কি কখন স্থরাসক্ত, রমণীআসঙ্গলিখা, নিষ্ঠুর বিলাসী হইতে পারেন ? পার্শ্ববর্তী ভুসামিগণের কুক্তিয়াদর্শনে বাহারা মর্ম্মপীতা পাইত না, যাহারা কালভেদে, ক্রচিভেদে ক্রিয়াকে আম্পর্দার विषय मान कविक अवाहाता है सिवामता अकती फेक्क जाला कार्या मान করিত, তাহারা তাহাদিগের কদর্যা ক্রচির দোবে এই সকল মিথাা বিলাসিতার গল্প সীতারামে আরোপ করিয়াছে। সম্রাট হইতে ফৌজ-দার পর্যান্ত সকলকেই সীভারামকে ভন্ন করিয়া চলিতে হইও। পার্মস্থ ফৌজদারগণ, টাচড়ার রাজা মনোহর রায়, নলডাঞ্চার রাজা রামদেব রায়, ভূষণায় অবস্থিত শত্রুজিতের বংশধরগণ, বিজিত ও বিদ্বিত बिमात्रवर्भीत्र कमिनात्री चाकां को शक्ति वाक्तिशत्वत मध्य बानकत्कहे সীভারামকে ভন্ন করিয়া চলিতে হইত। দেশীর দম্যু, তম্বর, আরাকাণী, আসামী, পর্ত্তীজ প্রভৃতির অভ্যাচার ও আক্রমণ সীভারামকে প্রতি-নিয়ত প্রতিরোধ করিতে হইত। প্রজার ত্বথ সমুদ্ধি করিয়া শিক্ষার আলোকে ভাহাদের মন বড় করিয়া ভাহাদিগকে কুভজ্ঞভাপাশে ও একতাপুত্রে বজন করিয়া ধীরে ধীরে সাবধানে ধর্মরাজাসংস্থাপন ও অশেষ কল্যাণকর কার্য্যের চিন্তার সীতারামকে :অবিরত কালাভিপাত कतिए इरेख। वाहाब बत्न डेक जाना, वाहाब श्रेनदा धर्मताका-স্থাপনের লালদা, বাঁহার চিত্তে দেশ, সমাজ ও জাতীয় উত্ততিয়

আকাজ্ঞা, তাঁহার কি কথন বিলাসিতার স্রোতে অস চালিয়া দিয়া ইন্দ্রিরসেবা করা সম্ভব ? বিনি ১৪ বংসরে ৪৪টা পরগণা জয় করিরা শাসন ও পালনের স্থাবস্থা করিয়াছেন; নৃতন জলল পরিছার করিয়া দ্রদেশ হইতে লোক আনাইয়া প্রজাপত্তন করিয়াছেন; দেশীয় কৃষি ও শিরের উন্নতি করিয়াছেন, তাঁহার বিলাসিতার কালাতিপাত করার সমর কোণায় ?

কোন কোন কিম্বন্তী সীভারামের সহক্ষেপ্ত হইতেও প্রচারিত হুইতে পারে। অনুচা কুলীন-কুমারীগণকে সীতারাম সহতে আপুনগু**হু** রাখিয়া লালনপালন করিতেন। তাঁহাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। সীতা-রামের গমনাগমন উপলক্ষে এই সকল কুলীন-কুমারীগণ উলুগ্ধনি করি-জেন, শৃত্য বাজাইতেন ও সীতারামের উপর লাজা ও সচন্দন খেতপুল বর্ষণ করিতেন, ইহা হইতেই সম্ভবতঃ সোপানাৰলীর পার্শ্বে রমণীকুল দণ্ডামমানা হইবার কিম্বন্তী প্রচারিত হইমাছে। যাত্রাদি সঙ্গীত উপলক্ষে সীতারামের রাজভবনে গোলাপজনবৃষ্টি হটত এবং স্থগন্ধি দ্রব্য বিভরিত ब्हेंछ: এই इटेएडरे इत्र उ शानाशकालत कोवाकात शत उठियाए। ক্রমণ্ড বালকবালিকা ও নরনারীর উদ্ধারের জন্ম সীতারাম যথেই প্রস্কার দিভেন। প্রাদি পশুর বিপত্নারেরও তাঁহার পুরকার ছিল। দরামন্ত্রী-खनाव वाद्यायाची डेशनहक छान भक्त मिथाहेटल शांवितन श्रीलाबाब छेन-ভার জিতেন। সীভারামের এই যশ অপহরণের নিমিত হর ও তাঁহার विश्वकृत अहे वानकवानिकावरश्व किश्वक्की ब्रह्मेना कविवादक । प्रमन्यान नदाव ७ कोक्रमांत्रशत्त्र (कर एकर करन क्लिया वानकरानिका रखा ७ मर्खिगीय मर्खिरायम्भूकंक भर्ज्य गढाम पर्यन कविरकन। मीजा- রামকে তাহাদিগের সমকক্ষ ক্ষমতাশালী প্রচার করার জন্ত কেছ হয় ত তাঁহার সহক্ষে মিখ্যা কিম্বদন্তী রটনা করিরছে।

সীতারামীম্বৰ ও রম্বনদনী বাড় বলিয়া এডদঞ্লে ছুইটা কথা প্রচলিত আছে। কেই বাবুগিরি করিলে লোকে ভাছাকে সীভারামী স্থভোগ করিতেছে বলে। সীতারামী কথ অর্থে সীতারামের নিজের বিলাদিতা নহে। যে পুণ্যাত্মাকে মুদলমানাক্রান্ত দেশে সাবধান ও সভর্কভার স্থিত হিন্দুর জাতিধর্ম-রকার নিমিত্ত পাঠানবিবেষ দুর করিয়া কঠোর চিন্তার রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে হইত, বাঁহাকে চিন্তাবিঘূর্ণিত মন্তিকের শান্তি দিবার জন্ম প্রতিদিন অপরাছে পল্লীবাস চিত্তবিপ্রামে ও মধ্যে মধ্যে বিনোদপুরের বিনোদন-গ্রের আশ্রর লইতে হইত, তাঁহার পক্ষে বিলাসিতার প্রমত্ত থাকা সম্ভবপর নহে। মুদলমান উৎপীড়নের পর বাদশ দক্ষ্যর অভ্যাচারনিবারণের পর মগ, পর্জুগীজ ও আসামী আক্রমণ নিবারণের পর, মূর্থ অভ্যাচারী জমিদার রাক্ষদগণের পৈশাচিক বুত্তি নিবারণের পর, দীতারামের সময়ে প্রজাদিগের যে নিরাভক অভাব-রচিত ধর্মভাব শান্তিমুধের অবস্থা হইরাছিল, তাহারই নাম সীতারামী মুধ। প্রকৃতিপঞ্জ সীতারামের সময়ে বে শান্তি মুধ ও সফলে বাস করিয়া স্থাপের পান, সুখাস্ত ভোজন, স্থপথে পমন, স্থন্যর বাস পরিধান, সংশিক্ষালাভ, সদাচায়ের অনুষ্ঠান ও তুলীল প্রতিৰেশিগণ মধ্যে বাস করিতে পারিত, তাহারই নাম সীতারামী স্থধ। বস্তুতঃ সীতারামের বিলাসিতা নহে। ক্লেশের পর মুখ বড় প্রীক্তিপ্রদ, বছদিন ক্লেশের পরু সীতারামের সময়ে প্রজার স্থক্রোর উদর হইলে প্রজার্গ "ধক্ত স্থাকা সীজারাম। ধরু রাণী কমলা। ধরু সেনাপতি মেনাহাতী। বন্ধ মন্ত্রী

यक्रमाथ !" विनारक विनारक कांशीनरभन्न ऋरथेत केळ्यांन, केन्नारमन উচ্ছাস, শান্তি-যান্ড্যের উচ্ছাস বে প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহারই नाम नौजात्रामीञ्चल । पूननमान हिन्नूरक छ हिन्नू पूननमानरक दर जाहे ৰলিতে লাগিল, নরনারীগণের বে তীর্থবাতায় দস্থাতথ্বের ভয় দূর হইল, ক্রিয়াকর্ম করিতে যে ভরুরহিত হইল, ধনসঞ্চয়ে যে আশহা जित्ताहिक इहेन, लाटक जीशुब नहेश दा खुर वाम कतिएक नागिन, वाकात वन्तत वाणिका-वावमास्त्रत त्य विराग श्रविधा रहेन, छारात्रहे নাম সীতারামীত্রথ। দেশে যে ধর্মভাব আসিল, শিক্ষার উপার হইল, जार्म उप्रमुखान প্রভিবেশী হইল, দেশে নৃতন নৃতন শশু, ফল, পুষ্প স্বামিতে লাগিল, নুতন নুতন কত উৎক্লষ্ট খান্ত প্ৰস্তুত হইতে লাগিল, কত অগন্ধি দ্ৰব্য আসিতে লাগিল, কত যাত্ৰা, পাঁচালী, কবি, থেম্টা, সঙ্গীত শুনিবার স্থবিধা হইল, তাহারই নাম সীতারামীমুধ। ইতি-হাসলেধক ও আইন-প্রণেতার পদ বড় বিপদ্যত্তা। আইন প্রণেতাকে সকল পাপের বর্ণন করিতে হয়; ইতিহাস লেথককেও ভাল মন্দ লক্ষিত ত্বণিত দকল কথার উল্লেখ করিয়া যুক্তি ও ঘটনা ছারা সীয় मर्ज नमर्थन क्तिएं इत्र । এই क्ख्वाकूद्रार्थ এই अशास्त्र करत्रकी শক্ষাকর কিমদন্তীর শক্ষিত ও স্থণিত ভাবে উল্লেখ করিতে হইরাছে। गाँठेक क्या कतिया प्रविदिन त्य हैह। महर हित्रत्वत्र (भाव-श्रकानत्वत्र यथामाशा ८५डी ।

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

\_\_\_\_\_

#### সীতারামের পতনের কারণ

বঙ্গের স্থাসিত্ধ লেথকচুড়ামণি পরলোকগত বাবু বৃদ্ধিমচন্দ্র চট্টো-পাধাার ঝিনাইদতে ও মাঞ্চরায় অবস্থিতিকালে কিম্বদন্তী-প্রবর্ণে সীতা-রামের মহত হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বাবুমধুস্দন সরকারের ভাষ গ্রামে গ্রামে বিভালর পরিদর্শন উপলক্ষে তাঁহার দীভারাম-জীবনী সংগ্রহ করিবার অবসর ছিল না। ভিনি অসাধারণ প্রতিভা ও অত্যাশ্র্যা কল্পনাবলে সীভারামকে শুক্ল-ক্লফমিশ্রিভ বর্ণে রঞ্জিভ করিলেও সীভা-রামের উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। বে যত্নবান অধ্যয়নশীল অভিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবরের করে এক্রিফের কশঙ্ক বিদ্রিত হইয়াছে, যে ক্লফ কল্লনার कुक इटेर्ड खेडिटानिक कृत्य পরিণত इटेग्नाइन ও সমাজসংস্কারক. দেশসংস্কারক ও উদার রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বিনি প্রতিপন্ন হইন্নাছেন, সেই বৃদ্ধিদের অনুসৃদ্ধিৎসা, চেষ্টা, যত্ন ও পাণ্ডিত্য-পরিচয়ে তদীয় মধুর লেখনী হইতে সীভারানের ইতিহাস লিখিত হইলে বঙ্গের এক অভিনব আশ্চর্যা বস্তু হইত। তাহাতে শিক্ষিতবালালীর সবিশ্বরে দেখিবার শিখিবার ও প্রশংসা করিবার অনেক বিষয় থাকিত। মাদৃশ কনের সীভারাষেয় ইতিহাস লিপিবার চেষ্টা একরূপ বামনের চল্ল ধরিবার চেষ্টা বলিলেও অত্যক্তি হয় না। মাতৃণ না থাকা অপেকা অৱ মাতৃণও ভাগ, এই চলিত কথাৰ উপকাবিভাৱ উপৰ নিৰ্ভন করিয়া মাতৃশ জনের সীভারাম

লেখার বত্ন। বঙ্কিম বাবুর সীভারাম একেবারে কল্পনা নছে। এতি-হাদিক সীভারানের যে দক্ষ কিম্বর্ধী ডিনি সম্পূর্ণ বিখাস করিতে পারেন নাই, অথবা বাহার ঐতিহাসিক মূল কিছু পান নাই, তাহা বিষমবাবু অল্ভার দারা পূর্ণ করিয়াছেন। সীভারাম নিয়বঙ্গের স্বাধীন রাজা। তিনি মুসলমানের সহিত বিবাদ করিতে করিতে হিন্দুরাজা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন মহিবী, খ্রী, রমা ও নন্দা। গঙ্গা-ब्राम थीत जाला। टकाां जिल्ला गणना कविया विवाहित्वन, थी भीजा-ম্বামের গৃহণক্ষী হটলে ভাঁহার অকল্যাণ হটবে। 🕮 রূপনী সতী ও পতির চির সৌভাগ্যাকাজ্জিনী। শ্রী এই গণনার কথা শুনিয়া এক ভৈরবীর সঙ্গে ভীর্থে ভীর্থে দ্রমণ করিয়া বেড়াইডেন। সীতারাম শ্রীর উদ্দেশে शाम (माम प्रवासि-(ताम अध्य क्रियांकित्वन ) निर्द्धांय श्रेष्टांय प्रशासाय প্রাণদণ্ড হটতেছিল, এই প্রাণদণ্ড হইতে গলারামকে উদ্ধার করা শ্রীয়াই সীভারামের সহিত ফৌলদারের বিবাদ। সীভারামের গুরু ও প্রধান উপদেষ্টা চক্রচুড়, মেনাহাতী তাঁহার প্রধান সেনাপতি, শন্মীনারায়ণ তাঁহার গৃহদেবতা, শ্রী ও ভৈরবী একবোগে সীভারাম ममीरं व्यानमन। रेज्यवी बहेरक खीत व्यमुक्ताना कवहान। खीरक श्वांबाखिक कविवात भवामर्गमात्रिमीटवाट्य ७९कर्कुक উनन्नावञ्चात्र देखत-ৰীকে বেত্রাবাত ও পরে মুসলমান-করে সীতারামের পতন।

বৃদ্ধিবার্র দীতারাম উপস্থাদের দহিত ঐতিহাদিক দীতারানের ভাবগত পার্থকা নাই। রমা ও নন্দা হুইটা বালালীর ত্রীর দাবারণ চরিত্র। একটার স্বামীর মতই মত, স্বামীর কার্যাই কার্যা। বিতীরটা ব্যন্তরে জীতা, পেন্শেনে, ভেন্তেনে, বৃদ্ধিনীনা স্থাচ স্থামিশ্রের

পরম ভভাকাজ্জিণী। শ্রী সীতারামের রাজগ্রী, মহাপুরুষগণ জডময়ী স্ত্রী অপেক্ষা বাজ্ঞীর জন্মই অধিকত্তর লালায়িত। সীতারাম সন্নাসীর ন্তার পবিত্রমনে পবিত্রভাবে স্বাধীন রা**জ্ঞ**ীর জন্ত ব্যতিব্য**ন্ত ছিলেন।** শ্রীর ভ্রাতা স্থাও সম্পদ। গঙ্গারামরূপ রাজ্যের স্থাও-সম্পদ ফৌ**র্জদার** অকারণে ভূগর্ভে জীবস্ত অবস্থায় প্রোথিত করিতেছিলেন। নিমু-বঙ্গের স্থধ-সম্পদের জন্মই সীতারামের ফৌজদারের সহিত বিবাদ। চন্দ্রচড-গুরুপরিচালিত অর্থে দীতারাম গুরুস্থানীয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তক প্রিচালিত হইতেন। ভৈরবী শ্রীর সহচরী অর্থাৎ রাজশ্রী ও শাস্তি এক সঙ্গে থাকেন। রাজ্ঞী সীভারামের সমুধে আসিরাই অন্তরালে থাকিলেন। সীতারামের মনের শান্তিরূপ ভৈরবীকে উল্পভাবে বেত্রাঘাত করিয়া-ছিলেন অর্থাৎ সীতারামের রাজা যায় যায় হইলে তাঁহার চিতে শান্তির দেশমাত্রও ছিল না। শক্ষীনারায়ণ সীতারামের গৃহদেবতা ও মেনাহাতী সীভারামের দেনাপতি ছিলেন, ইহা প্রকৃত ঘটনা। সীভারামের প্রন— বঙ্গের তুরদৃষ্ট, তাহাতে আর দলেহ নাই। বৃদ্ধিমবার সীতারামের कौर्खि (पिथा ७ किश्वपृष्ठी अवन कतिया वृत्वित्व भावियाहितन (य, গীতারাম একজন অসাধারণ লোক ছিলেন. কিন্তু তিনি ইভিহাস লিখিবার উপক্ষণ না পাওয়ায় ও তাঁহার উপক্রণসংগ্রহের সময় না থাকায় করনা ও ঘটনা নিশ্রিত করিয়া উপভাদ প্রাণয়ন করিয়াছেন। দীতারাম, বু<u>শো</u>হর টাচড়ার <u>রাজা</u> মনোহর রায়ের ও নলডাঙ্গার রাজা সামদেৰের সহিত পদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত সীভারাঙ্গের मिक हरेंटन कि हरेटन। छाँहाता नीजाबामटक हिश्मी कविष्ठित धावर লীতারামের পতনের অভ আঞ্জের সহিত অপেকা করিতেছিলেন। 🕢

সীভারাম মনোহরের রাজ্য-বিস্তারের কণ্টক ছিলেন। নলভাঙ্গার ছালা সীভারামকে নান্দটলের শচীপতির স্বাধীনতা অবলয়নের পরামর্শ-দাতা মনৈ করিতেন। মুকুলরারের বংশধরের জমিদারীর মধ্যে সীতা-রাম গৃহবিবাদ ও প্রজাপীত্নদোষের অবসর পাইরা প্রবেশ করেন। উক্ত ৰংশধরণণ কেই স্থানাস্তবে চলিয়া যান। কেই ভূষণার ফৌজদারের अधीरन हानि रेमल अधीर भगाठिक रिमला नायक बहेबा शास्त्रन । রাজ্যত্রষ্ট প্রতমর্কর এই ঢালি অধ্যক্ষণণ সর্বদাই সীতারামের সর্বানাশে বছবান ছিলেন। অস্তাপ্ত জমিদারগণের অধিকাংশ জমিদারীতে সীতারাম গৃহবিবাদ বা প্রজাপীউন দোবে প্রবেশ করেন। এ জগতে সকল লোকের মনস্কৃষ্টি করেন এরপ দাধ্য কাহারও নাই, ভাল মন্দ লোক नकन नमझरे अहा वा अधिक शतिमात आहा। शीलाताम वारात्मत त्राका नहेत्राष्ट्रितन, जाँशाद त्रहे विश्वकत्नद खत्नक सुन्न हिन। এहे বিপক দলও অসময়ের অপেকা করিতেছিল। অর দিনের মধ্যে সীতা-রামের সর্কোপরি উরভিতে ও তাঁহার রাজ্যের শাস্তি-মুখ-সম্পদ বুদ্ধিতে **षटनत्वत्र हिः**माश्रदृष्टि वनवजी हरेबाहिन। जुरुगांद कोबनांद मीछा-রামকে ভর করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্মক্ষেত্রের নিকটে এরপ একটা প্রবল শক্তি থাকা তিনি পছল করিতেন না। মূজানগরের কৌলদারও সীতারামকে ভাল দেখিতেন না। বুটিশ সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের প্রারম্ভে গম্ভর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে ধেরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের অর্থানদা পরিতৃপ্ত করিতে হইত, মুর্শিদকুলী খাঁকেও रमहेक्रभ मिन्निंभांभार युरक्त कन्छ महाष्ट्रि आंत्रम्बिन्टक अक्ष अर्थमान ক্ষিতে হইত। কুলী খাঁ অনেক সময় কথায় কাজে ঠিক থাকিতে

পারিতেন না। সীভারাম অনেক সময় নাবালক ও বিধবার অমিদারীর स्वरमावरस्य क्रम कर्क्षकात नरेत्रा हिल्ला। व्यत्नक स्रात्ने क्रिनि নুত্র গ্রাম ও নগর ব্যাইয়া ছিলেন। তাঁহার শাসন ও পাসনগুণে তাঁহার রাজ্যের সর্বত 🕮 ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইরাছিল। সীভারামের বিরুদ্ধে শত কথা প্রতিদিন সীতারামের বিপক্ষ দল ভ্রণার ফৌলদার আবৃতরাপের নিকট বলিতে লাগিল। আবৃতরাপ গীতা-রামের স্থপস্ত্রি দেখিয়া সীতারামের নিকট চুটতে কর আদায়ের কল্প দেওয়ান কুলিখার নিকট পুন: পুন: পত্র লিখিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে সীভারামকে কয়েক বংসরের জন্ম কর দিবার কথা ছিল না। আবৃত্তরাপের পত্তের উপর পত্তে মূর্শিদকুলী থাঁ কিছুদিন বিচলিত হন নাই। ধৰন বিশ্বাস্থাতক মুনিরাম আব্তরাপের পত্রের সঙ্গে কলী খাঁর নিকট সীতারামের রাজ্যের সুখসমুদ্ধির ও দীভারামের স্বাধীন হইবার <u>বাসনাকৌশল জানাইলেন,</u> তথন কুলী খাঁ৷ পূর্বকথা সকল ভূলিয়া গিয়া সীতারামের নিকট সকল পরগণার বীতি-মত কর চাহিয়া পাঠাইলেম। `মুর্শিদকুলী থা আবৃতরাপকে দীতারামের নিকট হইতে কর আদায়ের অফুজ্ঞা পত্র পাঠাইলেন। আবৃতরাপ সীতা রামের নিকট কর চাহিরা পাঠাইলেন। আবতরাপের অভিসন্ধি সীতারাম পূর্ব হইতে বৃঝিতে পারিরা মুনিরামকে নবাবের নিকট उाँहांत्र क्रिमात्रीत अवन्।, आवानी मनत्मत्र क्था, क्रांत्रक ब्लम्ब কর রেয়াত দেওয়ার কথা প্রভৃতি উত্থাপন করিবার জক্ত পত্র লিথিতে-ছিলেন। মুনিরাম নীতারামকে এই মর্ম্মে পত্র বিধিতেন বে, তাঁহার প্রভাবিত কার্য্য করিবার জন্ত তিনি প্রাণপণ বন্ধ করিতেছেন। কিছ

ভিনি তলে তলে সীভারামের সর্বনাশ করিতে ছিলেন। মুনিরামের ক্সার সৃষ্টিত দীতারামের বিবাহপ্রস্তাবে মুনিরাম-তন্যার বিষপ্রয়োগে অকালমুত্য ইত্যাদিতে সীতারামের প্রতি মুনিরামের কোপের বিষয় সীতারাম জানিতেন না। সীতারাম জানিতেন, তাঁহার বিবাহের প্রস্তাবে মুনিরাম অসম্ভষ্ট নছেন। সীতারাম জানিতেন, মুনিরামের ক্সার পীড়ার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে। সীভারাম জানিতেন, মুনি-য়ামের পুত্র কার্য্যের ওমেদারীতেই অগ্রে ঢাকায় ও পরে মুর্শিদাবাদ গমন করিয়াছেন। সীতারামের বিশ্বাস ছিল, জাহাঙ্গীরাবাদ নগরের পূর্বে কুড়াইরা পাওয়া মুনিরাম, রামক্রপের বন্ধু মুনিরাম, নলদীর স্থমাব-**দবিদ সীভারামের পালিত ও আশ্রিত মুনিরাম, ধর্মভীক কর্মনিষ্ঠ** মুনিরাম কথনও সীতারামের সর্কনাশ করিবেন না। দেওয়ান মুর্লিদ-কুলি খার পত্ত পাইরা আবুতরাপ কড়াভাবে সীতারামের নিকট কর छलंब कंब्रिएनन। भी ठाडाम शीव ও श्वित्रकारत छेल्वत कंब्रिएनन, ननभी পরগণা **তাঁহার জারগীর, তাঁহাকে কর দিতে** হইবে না। পড়েরা প্রভৃতি প্রগণার আবাদী সনন্দবলে ছয়বংসর কর দিতে ছইবে না। কতক-ভুলি পরগুণা নাবালক ও বিধবাগণের পক্ষ হইতে তিনি কর্ত্তভার পাইয়াছেন। সেই সকল পরগণা স্থশাসন করিতে তাঁহার অনেক ব্যয় পজিয়াছে। এই জমিলারীগুলির কল্যাণকামনায় কর্তৃত্বভার তিনি শ্বহন্তে লইয়াছেন। ইহাতে নবাবেরও মঙ্গল সাধিত হইডেছে। ব্লামপাল প্রভৃতি স্থান তিনি নিজে যুদ্ধে জয় করিয়া লইয়াছেন। পার্যবর্গণের প্রবর্ত্তনার ও পরামর্শে ইতরসংস্থাী হিভাহিতজ্ঞানশুল, মুৰাবের আত্মীয়জানে মহা অভিমানী আব্তরাপ কোন কথার কর্ণপাত

করিলেন না। সীতারাম সভাসদ্গণে পরিবেটিত হইয়া রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতেছেন। দুরদেশীয় পণ্ডিত ও বণিক অনেকে তাঁহার সভায় উপস্থিত আছেন। এমন সময় আবু তরাপের লোক আসিয়া विनन, छिनि १ मिरनद मर्था द्राबन्य कड़ाय गुखात्र ना वृक्षादेश मिरन সীতারামকে মেয়েপুরুষে হাবুজ্থানায় পুরিয়া ধানে চা'লে মিশাইয়া থাওয়ান হটবে এবং তাহার জমিদারী থান করা যাইবে।" সীতারাম আবু তরাপের লোককে ধীর ও স্থিরভাবে বিদায় করিলেন, কিন্তু তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। আরু তরাপের লোক স্থানান্তরিত হইবার পর সীতারাম সজোধে উচ্চরবে সভামত্তল কম্পিত করিয়া বলিলেন, "আবু তরাপের কাট। মাথার দাম দশ হাজার টাকা। যে আমাকে তিন দিনের মধ্যে আবু তরাপের মাথা কাটিয়া আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে আমি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিব।" বিশ্বস্ত, অমুগত অতুলনীয় ভূজবলসম্পন্ন মেনাঞ্চতী জানিতেন, "দামা আর গদা"। তিনি জানিতেন, সীতারাম আর সীতারামের অনুজ্ঞা। তিনি কার্য্যের ফলাফলবিষয়ক হিতাহিত চিন্ত। করিতে পারিতেন না। বক্তার প্রভৃতি **বৈক্যাধ্যক্ষণণ যে কাৰ্য্যে ইতন্ততঃ করিতে লাগিল, মেনাহাতী দ্বিতী**য় রাজাজা অপেকা না করিয়া চারি সহস্র অখারোহী দৈয়া ও ছয় সহস্র পদাতিক দৈল্পছ আবৃতরাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাতা ক্রিলেন। রূপচাঁদ **ঢা**नि भाषिक रेमाछद नायक ছिल्ना (यनारांकी म्रमरस रेमझ महेशां ভূষণার কেল। অবরোধ করিলেন। স্থ্য উদয় ছইতে স্থা অন্ত পর্যান্ত তুমুল সংগ্রাম হইল। প্রথমে উভর পক্ষের পদাভিক অর্থাৎ চালি বৈত্তে নৈত্তে সংগ্রাম হইল। একদিকে দশভুজা-অন্ধিত হিন্দুপতাকা, অন্ত

দিকে অইচজারিত মোগলগতাকা পৎ শং শক্তে উড়িতে নাগিল। হিন্দুল পক্ষে উৎসাহে "কালীমাইকী জয়, লক্ষ্মীনারায়পতী জয়" উচ্চারিত হইতে নাগিল। অভানিকে মুসলমানগণ "আল্লা হো আকবর" রবে আকাশ কম্পিত করিতে বাগিল।

যুদ্ধ বহুলোক কর হইতে লাগিল। যথন বেলা প্রায় অবসান
হইয়া আইসে, ভগবান্ মরীচিয়ালী লোহিভরাগে দেহরঞ্জনপূর্বক পশ্চিমসমুদ্র অবসাহনের উদ্ভোগ করিতেছেন, তথন অমিততেলা বিরাটমূর্ত্তি
মেনাহাতী সবেগে যথনসৈত্তের মধ্যে পড়িরা সিংহনাদে "দশভূজা মাইকী
কয়" বলিতে বলিতে আবু তরাপের শিরক্ছেদন করিলেন। কোন
প্রায়া কবি এই যুদ্ধ এইস্কপে নিয়লিখিত কবিতার বর্ণন করিয়াছেন—

বিজে ভকা নেড়ের শকা হরে পেল দূর।

যন্ত রাজা সীজারাম বাকালা বাহাছর ।

রূপে ঢালি শড়কি তুলি কেক্সার মাঠে বার।

যত নেড়ে দাড়ি নেড়ে গড়াগড়ি খার ।

রূপে ঢালি বলে কালী নেড়ে'র আলা বোল।

সহর ওছ উঠলো খালি কারাকাটির রোল ।

ভবন খোল ঢালিল দাড়ি মুড়িল ফৌজনার লম্বর।

মুই হেঁন্দু মুই হেঁন্দু বলি গেল গলার পার ॥"

এই যুদ্ধে ৬০০ শত মুসলমানসৈত্ত নিহত হইরাছিল, তাহাদিগক্তে এক সমাধিতে সমাধিত্ব করা হয়। তাহাদের সমাধিতত্তের ভগাবশেষ অভাপি বারাসিয়া-নদীতীয়ে বিভ্যমান আছে।

মেনাহান্তী যুদ্ধাবসানে আব্তরাপের কাটামুও আনিরা রাজপদে

অপ্ৰ করিলেন। সেনাপতি কেবল ১০০০ টাকার লোভে যুদ্ধে প্ৰবৃত্ত হন নাই। তিনি রাজাজ্ঞাপালনের জন্ম রাজ-অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পূর্কেই উক্ত হইয়াছে, অর্থে মেনাহাতীর আসক্তি ছিল না।

দীভারাম মৃত ফোজনারকে বীরোচিতভাবে সমাধিত্ব করিরাছিলেন।
ভিনি বীরের প্রতি কোন অসন্মান প্রদর্শন করেন নাই। আবু তরাপের
নিধনসংবাদ মূর্শিনাবাদে পৌছিল। আবুতরাপ নবাবের স্বস্পার্কীর
লোক—জামাতা। মূর্শিদকুলি ধার ক্রোধানলে মুনিরাম আরও
কৌশলে স্বভান্ততি দিতে লাগিলেন। বুদ্ধ অনিবার্যা বুরিরা সীভারাম ও
উদ্যোগ আরোজন করিতে লাগিলেন। এই ভূষণার বৃদ্ধ হইতেই
সীভারামের পতনের পথ স্পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। আমরা
দেখিতেছি, ক্রোধই সীভারামের পতনের মূল। সীভারাম বেরূপ ভাবে
রাজ্য করিভেছিলেন, বেরূপ ভাবে তাঁহার বিপক্ষল তাঁহার গুণে মুগ্ধ
হইতেছিল, ধেরূপ ভাবে পার্শ্বর্তী নূপতিবর্গ তাঁহার গুণে মৃগ্ধ
হইতেছিল, বেরূপ ভাবে পার্শ্বর্তী নূপতিবর্গ তাঁহার ব্যুদ্ধাপকরণ
শ্রন্থত ও সেনাদল শিক্ষিত হইতেছিল, ভাহাতে সীভারাম আর পীচ
বংসর অপেক্ষা করিলে, নবাবসৈক্ত কেন, স্ম্রাট্নৈক্সপ্ত ভাহার সমকক্ষ
হইতে পারিত লা।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ



### সীতারামের পতন

সীতারাম যেরূপ বীর, যেরূপ সদাশর ও উদারচরিত, সেইরূপ উৎসবের সহিত যথানিয়মে ভূষণার যুদ্ধে নিহত ফৌজদার আবু তরাপ ও অন্তান্ত বোদ গণকে সমাধিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে নিহত दीवगराव मुख्रानरहत्र श्रीष्ठ कान व्यमचान श्रामन करवन नाहे। কেবল তাঁহার প্রতি অপমানস্কুক বাক্যেই যে সীতারাম আবু তরাপকে ষ্দে নিহত করিবার আদেশ দেন, এরপ নহে। আবু তরাপ মূর্তিমান পিশাচ ছিল। তাহার অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। সেইতর সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশিয়া সর্ব্রদাই ঘোর অভ্যাচার করিত। সে একে ফোলদার, তাহাতে নবাবের জামাতা বলিয়া কোন অত্যাচার উৎপीড़ान পরাখুধ হইত না। সে অবিচারে নির্দোষ ব্যক্তিকে কারাকৃদ্ধ করিত। সতী রমণীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিত। হিন্দুর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়াদ পাইত, ত্মবিধা পাইলে বলপুর্বক হিন্দু ধরিয়া মুদলমান-ধর্মে দীক্ষিত করিত এবং বালক-বালিকা ধরিয়া জলে क्ष्मित्रा नित्रा नत्कोकृत्क भातियनगणनर काशामित्मत्र अन्नावर मृक्रा দৰ্শন ক্রিত। আবু তরাপের কথার কাজে ঠিক ছিল না। ছর্বল क्षिमारतात्र कत वर्शात अकवारता छान प्रदेशत नहेक धावर धनी প্রজাদিণের সম্পত্তি সুঠন করিত। দহাদিণের সহিত বোগ করিয়া

তাহাদিগের দম্যতালক অর্থের ভাগ লইত। মেনাহাতীও এই সকল কারণে আবু তরাপের উপর ধার পর নাই ক্ট ছিলেন। তাঁহারও ইচ্ছা ছিল, এই আপদ্ দ্র হইলেই রক্ষা পান। ভ্ষণার যুদ্ধে আবু তরাপের মৃত্যুর পর, সীতারাম তাঁহার পাঠান, ভোজপুরী ও ছিল্পৈয়া বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন। তাহাদিগকে দিবারাত্র ভালরপ অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন। বেলদার সৈম্পগতে তীরন্দালী ও গুলাল ছোড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্মকারগণ দিবারাত্র জাগিরা অস্ত্র শস্ত্র গঠন করিতে লাগিল। সীতারাম দ্র দেশ হইতে বহুসংখ্যক কর্মকার আনিতে লাগিলেন। মালাকারগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়া বারুদ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

কথিত আছে—সাধন মালাকরের মাতা বাক্রন্থহে কাক করিতে ছিল, হঠাৎ প্রদীপের আগুন বাক্রদে লাগিয়া ভয়ানক অগ্লিকাণ্ড ঘটে, ভাছাতে সাধনের মাতার নাদিকা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বাক্রদের অগ্লিতে নষ্ট হইয়া যায়। এ অঞ্চলে কাহার নাদিকা, চক্ষু, কর্ণ নষ্ট হইলে ভাহাকে উপহাস করিয়া সাধন-কর্মকারের মার সহিত তুলনা করিত। বালক-বালিকারা চক্ষু বান্ধাবান্ধি থেলা করিবার সময় ঘাহার চক্ষু বান্ধাপড়ে, ভাহার চতুর্দিকে করতালি দিয়া বলিতে থাকে,—

"সেধোর মা কাণাবৃড়ি বান গুড়ি গুড়ি।"

সীতারাম কেবল সৈশ্বসংখ্যা বৃদ্ধি এবং যুদ্ধোপকরণ ও থান্তসামগ্রী সংগ্রহ করিক্ষা নিরস্ত হন নাই। তিনি নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত° লক্ষীপাশা গ্রাম হইতে চারি মাইল দুরে দিঘলিয়া গ্রামে আর একটী বাটী নির্মাণ করেন। নবাবকরে পরাস্ত হইলে পুরন্ধী ও বালক- বালিকাগণকে এই নৃতন ভবনে রক্ষা করিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রান্থ ছিল। এই দিবলিয়ার উত্তরে ও পূর্ণ্ডে নবগঙ্গা নদী ও দক্ষিণে শারোক প্রামের নিকট দিয়া বৃহৎ বিল ছিল। এই স্থানে অরসংথাক সৈক্ষেই শক্ষর আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিত। কালের কূটিল গতিতে এক্ষণে দীবলিয়ার দক্ষিণ দিকের বিলসমূহ শুক্ষ হইরাছে ও নদীর গতি কিছু পরিবন্ধিত হইয়াছে। অন্তদিকে যখন মূর্শিদ্ কুলী বাঁ তোরাপ আলির নিধনবার্তা শুনিলেন, তখন তিনি বত দ্র হংখিত হউন বা না হউন, তোরাপ নবাবের জামাতা বলিয়া হংখের বিলক্ষণ ভাগই করিলেন। দিল্লীতে বাদশাহের ও ঢাকীর নবাবের নিকট এই হংসংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। অবিলয়ে বস্ক আলি খাঁ আমক একজন সেনাপতিকে ভ্রণার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া সীতারামের বিক্লজে প্রেরণ করিলেন। ভ্রণার যুদ্ধের পর তথাকার ফৌজদারের কেলা সীতারামের হস্তগত হইয়াছিল। সীতারাম সসৈতে ভ্রণায় অবস্থিতি করেন। মেনাহাতী মইম্মদপুরের নগর রক্ষা করিতেছিলেন।

বস্থ আলি থাঁ সদৈতো পদ্মা বাহিয়া মহম্মদপুরে আসিতেছেন ওনিয়া কেবল নগর-কোতোয়াল আমোলবেগকে (আমিনবেগ) মহম্মদপুর ও রপচাঁদ ঢালিকে ভূষণার কেলা-রক্ষার ভার দিয়া সীতারাম, মেনাহাতী, বক্তার প্রভৃতি পদ্মতিরে বস্থ আলির গতি রোধ করিতে প্রমন করিলেন। বহুসংখ্যক সৈত্য জলমগ্ন হইয়া পদ্মা নদীতে প্রাণভাগে করিল। এই সমগ্ন সীতারাম ছই হাতে কালে থাঁ ও রুম্বুম্ থাঁ নামক ছইটী বড় কামান দাগিলাছিলেন। তাহার কামানের অগ্রির সমুধে সক্ষন ধ্বনজ্বী চুর্ণ বিচুর্ণ হইতেছিল। বিদ্ধা বাবুর সীভারামে মধুমতী-

ভীরে সীভারামের কামান দাপার কথা এই হইতেই লিখিত হইরাছে।
দারসংখ্যক সৈত্ত লুকারিতভাবে হল ও জলপথে ভ্রণার উত্তরে দাসিরা
উপনীত হইল। দিতীরবার ভ্রণার উত্তরে মুসলমান-হিন্দুতে ভূমুল
সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আবার কালী মাইকী ক্ষর, আরা হো ককবর
রবে আকাশ কম্পিত হইল। এ যুদ্ধেও মুসলমানগণের পরাক্ষর ও
রাজা সীভারামের জর হইল।

যুদ্ধে পরাভূত হইরা বহু আলি স্নানমুৰে অবশিষ্ট সৈঞ্চ লইরা মুর্শিষাবাদে উপনীত হইলেন। সীতারামের বীরত্ব-কাছিনীতে মুর্শিধাবাধ
সহর কম্পিত হইল। এই সময় দেওরান রঘুনন্দন পীড়িত অবস্থার
বাসার অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রতিদিন নবাব-মরবারে
উপন্থিত হইতে পারিতেন না। তাঁহার বিশ্বস্ত কর্মচারী বিচক্ষণ
বৃদ্ধিমান্ দ্যারাম প্রভুর পীড়া উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে প্রভুকে
দেখিতে সিরাছিলেন। সীতারামের উকিল মুনিরামও রঘুনন্দনকে
দেখিতে যান।

কথাপ্রসঙ্গে সীভারামের বীরত্ব-কাহিনী উঠিয়া পড়িল। হিন্দু রাজা সীভারামের বীরত্বকথা গুনিয়া, রুয় রঘুনন্দন উৎসাহে শ্বার উপর বসিয়া বলিলেন, "ধক্ত সীভারাম রাজা। ধক্ত মেনাহাজী। ধক্ত চালি রুপটাল। ইহারাই বলমাভার হুসন্তান। সীভারামই রাজা নামের বোগ্য পাত্র। সীভারামই প্রকৃত জ্বরবান্ ও পরতংধে কাভর। বহাত্মা নীভারামই থেশের প্রকৃত কার্যা করিভেছেন, আর আমরা কুরুজি অবলম্বনে কীবিকানির্কাহ করিভেছি। ইছো হর, সীভারামের সহিত্ববোগ দিয়া অশেব ক্লেক্সিট্রিক্সমাভার ক্লেক্ডার কিছু লাঘ্য করি। বিদ

নৰাবের ভয় না থাকিত, যদি বিশাস্বাত্কতা দোষে দোষী না হইতাম, ভবে আমি আজীবন পরিশ্রম করিয়া বাহা করিয়াছিলাম, সকলই বঙ্গমাতার তঃখভার লাঘবের জন্ম দান করিতাম। সীতারাম বঙ্গের শিবাজী বা প্রভাপসিংহ। ভগবানের নিকট কার্মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, এই বিশাস্বাতকতার রঙ্গভ্মি. এই স্বার্থপরতার ক্রীড়ার স্থান, এই ক্ষুদ্রাশয়তার আদর্শক্ষেত্র সীতারামের বিপক্ষে যেন স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রাশয়ভাক্তিত বিশাস্থাতকতার কটিল জাল বিস্তার না করে। হে শন্মীনারারণদ্ধী। হে আস্থাশক্তি দশভূজে। তোমরা সীতারামের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত আছু, সীভারামের রাজশ্রী ও রাজগৌরব রক্ষা কর। মহম্মদপুরের স্বাধীনভার বে কুদ্রপ্রদীপ প্রজ্ঞলিভ হইয়াছে, তাহা অল্পনের মধ্যে দাবানলে পরিণত হইয়া সম্প্র মুসলমান-সাম্রাজ্য मध्य कक्षक । या त्रवन्निभिनि शिश्ववादिनि पूर्ता । हिन्तुत्र वाहरक वन माथ, হিন্দুর হৃদরে সাহস দাও, হিন্দুর মস্তিকে বৃদ্ধি দাও, হিন্দুর গৃহে একডা দাও, হিন্দুর আয়ুধ ভীক্ষ কর, আবার ভোমার ভক্তবৃন্দ মুসলমান অমুর বিনাশ করিয়া ছুর্গা মাইকী জয়, কালীমাইকী জয় নিনাদে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষকে কম্পিত করুক।" মুনিরাম রঘনন্দনের বাক্যে হাঁত করিয়া উঠিয়া গেলেন। দরারাম বিচক্ষণ লোক ছিলেন। ভিনি মুনিরামের মুখার্ক্তভিতেই বুঝিয়াছিলেন,রঘুনন্দন কর্তৃক দীভারামের প্রাশংসা-কীর্ত্তন মুনিরামের কর্ণে বিষবর্ষণ করিতেছিল। মুনিরাম श्यन क्तिरन भन्न, मनानाम वनिरामन, "श्राप्ता । कि कतिरामन १ मुनिनाम আৰু এখন সীভারামের উকীল নাই, সে তাহার পরম বৈরী। মুনি-बाब मीजाबारमत अभरमाव कर्छ इहेतारहन। गुनिदाम रदक्रण भंठ, धृर्ख ও কৌশলী কলা প্রত্যুষেই এই কথা মূর্শিদ কুলী খাঁর কর্ণে উঠাইয়া আপনার সর্বনাশ করিবে।"

র্ঘুনন্দন দ্যারামের বৃদ্ধিমন্তা ও বিচক্ষণতা জানিতেন। র্ঘুনন্দন তথন এরপ কাতর ছিলেন বে. তাঁহার দরবারে যাইবার দামর্থ্য ছিল না। তিনি দয়ারামের কথায় ভীত হইয়া জিজ্ঞানা করিলেন,-মুনিরাম কি এত বড় বিখাস্ঘাতক ৫ দ্যারাম বলিলেন, "মুনিরাম বিখাস্ঘাতক না হইলে সীতারামের প্রতি করের তলপ হইত না। সীতারাম বল-দঞ্চয়ের ও একতার হিন্দুরাজগণকে আবদ্ধ করিতে যথেষ্ট সমন্ন পাইতেন" এই কথায় রঘুনন্দন নিভান্ত হঃখিত হইয়া কহিলেন, "যাহা হইবার তাহা रहेब्राट्ड। मझात्राम माना, कना कृमि मत्रवादत गरिटव। এ विशरम তুমি রক্ষানা করিলে আবে উপায় নাই।" রঘুনন্দন দ্যারামের প্রমুখাৎ আরও জানিলেন যে,রাজা মনোহর প্রভৃতির চর সীতারামের সর্বানাশের क्य पूर्निनावारन উপञ्चिष्ठ चाह्य । शत्रानिन প্রाতঃকালে पूर्निनकृती थात्र দরবারে রঘুনন্দনসম্বন্ধে সীতারামের পক্ষালম্বনের কথা উঠিল। বুদ্ধিমান দয়ারাম জাতু পাতিয়া বলিতে লাগিলেন. "জাহাপনা। আমার প্রভ বিশাস্ঘাতক নহেন। ভিনি সর্বাদা জাহাপনার মঙ্গলাকাজ্যা করেন। যাহা বলিয়াছেন. সে কেবল সীভারামের উকীল মুনিরাম রায় মহাশয়ের মন পরীকার জন্ত। সীতারাম বিদ্রোহী হইষাছেন এবং তাঁহার উকিল এথানে থাকিয়া দেনাপতি ও দৈনিকদিগকে উৎকোচে বাধ্য করিয়াছেন কি না, ইহাই জানা আমার প্রভুর ইচ্ছা। মূনিরাম অভি, চতুর লোক। প্রভু তাঁহার নিকট হইতে কোন কথা আদায় করিছে পারেন নাই। পকান্তরে মুনিরাম স্ত্যমিধ্যা কথার আমার বিখন্ত প্রেড্কে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা পাইডেছে। জাহাপনার চ্ছুম হইলে এবং কিছু স্বাদারী সৈত্য আমার দকে থাকিলে আমি দীতারামকে লোহার থাঁচার পুরিয়া জাহাপনার নিকট যুত করিয়া পাঠাইতে পারি।"

मूर्निमकूनी थाँ महातात्मत कोननमत वाक्षात आवद हरेबा वह-সংখ্যক স্থবাদারী সৈত্তসহ সিংহরামকে ও দ্বারামকে জমিদারী সৈত্তসহ সীভারামের প্রতিকৃলে প্রেরণ করিলেন। সীতারামের ইভিহাসলেথকগণ র্যুনন্দন ও দ্যারামকে স্বার্থপর ও বিখাদ্যাতক, লোভী প্রভৃতি ভিরস্কারে ভিরস্কৃত করিতে ত্রুটি করেন নাই। যে অসাধারণ সুবৃদ্ধি-मन्भन्न त्रवृतस्य विश्वस्त । कर्षाक्र्यवाकाश्वः नामान भन इहेट धीरत ধীরে স্বৰ্ণের সহিত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িয়ার মুসলমান স্বাদারের (म अवानी अम शांहशाहित्मन, गांहात व्यनाशांत्रण खेत्रिक व्यानमंखित्रकि मत्या भग रहेबाह, याहात वंश्म तानी खवानीत छात्र तानीत कीर्छिलोत्राव वकरमण दशीत्रवाधिक व्वेद्यारक, याँवात वश्या त्राका त्रामकृत्कत धर्मनिक्षात অলোকিক কীর্ত্তি রহিয়াছে, বাঁহারা বঙ্গের বছস্থানে দেবকীর্ত্তি ও অভিথি নেবার স্থবন্দোবন্ত করিয়া অর্ক্লিষ্ট বঙ্গের অশেষ উপকার করিতেচেন. তাঁছার ও তাঁহার কম্মতারী বুদ্ধিমান দয়ারামের চরিত্রে কলভ স্পর্শ করিতে পারে না। রবুনন্দন ও দ্যারামের সম্বন্ধে দীতারামের পতন-विषया अत्मक अनि • अनवान वन्नतान अवनिष्ठ आहि। इहे निवेद রাত্রকুলের অপবাদগুলি দূর করাও প্রকৃত ইতিহাসলেথকের কর্ত্তব্য। অপবাদগুলি এই :--

১। রখুনন্দন সীভারাদের রাজ্য পাইবার লোভে সর্বলা দেওয়ানের স্বর্বারে স্থীভারাদের নিন্দা করিতেন।- তিনি তাঁহার কর্মচারী দ্যারাম

ও জ্যেষ্ঠ প্রতির রামজীবনকে জমিদারীর সৈল্পাধ্যক করাইরা স্থবেদারী দৈল্পের সেনাপতি সিংহ্রাম সাহকে সীভারামের নিধনার্থ মহম্মদপুরে প্রেরণ করেন।

- ২। রাজা রামজীবন ও দরারামের কুটিণ চক্রান্তে বীরচ্ডামণি ভীম্মভূল্য মেনাহাভীকে মহম্মণপুরের দোলমঞ্চের নিকটে চক্রাতপ কাটিরা দিরা চক্রাতপের নিয়ে কেলিয়া অন্তীরন্ধপে নিহত করা হয়।
- ০। রার রঘুনন্দন সীভারাষের নিকট হইতে তৃইলক্ষ টাকা উৎকোচ
  লইরা তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে পুনরার দিবেন বন্দোবস্ত করেন। লক্ষীনারারণ তৃইলক্ষ টাকা লইরা মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী হইলে রঘুনন্দন
  সম্প্রদল প্রেরণ করিরা ভাষা লুঠন করিয়া লয়েন। রঘুনন্দন সীভারামকে বলেন, তাঁহার নিষ্ঠুব প্রাণদণ্ডের আদেশ হইরাছে। সীভারাম
  এই কথা শুনির: ভরে স্বীর অঙ্কুরিছিত, বিষপান করিয়া প্রাণভ্যাগ
  করেন।
- ৪। শীতারামের ভোর্গপুত্র শ্রামস্থলর দিলীতে দরবার করিয়া
  মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট হইতে পৈতৃকরাজ্য পাইবার জন্ত পত্ত লইয়া
  আইনেন। রঘুনলন বলেন, শীতারামের রাণী ও জন্তান্ত প্রতাণের
  মত লইয়া শীতারামের রাজ্যের বন্দোবস্ত করা হউক। জন্তদিকে
  রঘুনন্থন মহম্মদপুরে প্রকাশ করেন বে, নবাবের আদেশে শীতারাম
  ও শ্রামস্থলবের প্রাণদ্ভ হইয়াছে। অবশিষ্ট রাজপুত্রগণ ও রাণীগণ
  রাজ্যের আশা করিলে প্রাণে মরিবেন। রঘুনল্যের সহিত জ্যিদারীর
  বন্দোবস্ত হইলে রাজার পরিজন্মণ প্রাণে বাঁচিতে পারেন। রাণীগণ
  ভরে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন বে, ভাঁহাদের বংশে রাজ্যশাসনের

উপযুক্ত কেছ নাই। রাজ্য রখুনন্দন বা তদীয় ভ্রাতা রামজীবনকে দেওয়া হউক। এই কৌশলে রখুনন্দন দীতারামের রাজ্য লয়েন।

উল্লিখিত কিম্বদন্তী সকলই অলীক। সীভারামের পতনের পর নবাৰ রামজীবনকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করায় সীতারামের বিশাল রাজ্যের অধিকাংশ তাঁহার সহিত বন্দোবন্ত করেন। মুনিরাম হইতে অনেকেই সীভারামের রাজ্য লইবার অভিলাষী ছিলেন। কাহারও আশা-পূর্ণ হইল না। উপযুক্ত পাত্র রামজীবনই বিস্তীর্ণ জমিদারীর কর্ত্তা হই-লেন। দয়ারাম সেই বিশাল রাজ্যের দেওয়ান হইলেন। ইহা অনেকের **ठक्ष: गुल रहा।** এই क्रेसांत्र तमवर्जी इहेशा उৎकालात लाक मकन यज কলকের ভার রায় রতুনন্দন, রাজা রামজীবন ও দয়ারামের শিরে ব্দর্শণ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ততা ও কর্মাকুশলতা যে রঘুনন্দনের উন্নতির ভিত্তি, তিনি বিখান্ঘাতক হইতে পারেন না। মূর্শিদ কুলী খাঁ মূর্থ ও বোকা নবাব ছিলেন না। তাঁহার বুকের উপর থাকিয়া রবুনন্দনের শঠতা ও চতুরতাজাল বিস্তার করা কোনমতেই সম্ভব নহে। শীভারাম ভোরাপের শিরশ্ছেদ করাইয়াছিলেন, বস্ক আলিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি ও তাঁহার বংশীয় লোকদিগের প্রতি দরা করিয়া নবাবের দেই বিশাল অমিদারী প্রত্যর্পণের বিশেষ কোন কারণ ছিল লা। ভদপেকা বিশ্বস্ত অনুগত কার্য্যক্ষম রাজা त्रामकीवरमत महिल कमिनात्रीत बर्त्मावल कतारे वृक्षिमान् नवाव मूर्निन कृती थात्र शक्क छेभयुक कार्या। आत्र छ कारम कारम रमशहेर, त्रणूननमन ও দ্বারাম প্রকৃতপকে কলছী নহেন। সংহরাম সাহের অধীন श्रुरवाती रेमछ ও प्रश्नावास्त्रद कर्जुवाधीरन कमिपाती रेमछ एन ও वन পথে নিরাপদে ভ্ষণা ও মহত্মদপুরের নিকটে আদিরা উপস্থিত হইল এবারে পদ্মার জলে ও পদ্মাতীরে বিপক্ষ দৈন্তের পথ দীতারাম জানিছে পারেন নাই; স্থতরাং গতিরোধ করিতে অদমর্থ হইলেন। দীতারামের দ্তগণই জমিদারগণের উৎকোচে বাধ্য হইরা বিপক্ষ দৈত্য আগমনের প্রকৃত পথ দীতারামকে বিজ্ঞাপন না করিরা মিখ্যাপথের কথা জানাইল দীতারামের রাজ্যের চতুম্পার্থই জমিদারগণ দীতারামের বিরুদ্ধে মন্তব্ উন্তোলন করিলেন। তাঁহারা নবাব-দৈত্তের দাহাব্য করিতে লাগিলেন। এবারে নবাবদৈত্য দল্ম্থ দংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন না দীতারামের অন্তঃপ্রে মহিবীদিগের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার চেষ্ট চলিতে লাগিল। মেনাহাতীর ভোজন, শর্ম, পূজা ও রন্ধনাদি স্থানের অন্তারমান হইতে লাগিল। বিশাস্থাতকতা-পূর্বক অন্তায়রূপে মেনাহাতীকে গুগুহত্যা করা হইল। মেনাহাতীর গুগুহত্যা দম্বেছে চুইটা কিষ্ণস্থী আছে—

১। মেনাহাতী দোলমঞ্চের নিকটে বদিয়া সন্ধ্যা করিতেছিলেন দোলমঞ্চন্ত চন্দ্রাতপ কাটিয়া দিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিরা শত্রুগণ তাঁহার প্রতি কঠিন আঘাত করিতে লাগিল। মেনাহাতীর দক্ষিণ বাছতে এক ঔষধ ছিল, তাহাতে তিনি প্রহারের যন্ত্রণা পাইতেন ন্ও তাহা দূর না করিলে তাঁহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ছিল না মেনাহাতী চক্রাতপের চাপে খাসক্রদ্ধ হইরা তীত্মের স্থায় মৃত্যুর উপাধ্বনিয়া দিলেন। তাঁহার বাছ হইতে ঔষধ বাহির করিয়া হত্যাকারিগণ তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল। তাঁহার ছিল্লমন্তক মুর্শিনাবাদে প্রেরিষ্ট্রা শিরশ্ছেদন করিল। তাঁহার ছিল্লমন্তক মুর্শিনাবাদে প্রেরিষ্ট্রা মুর্শিন্ন কুলী ধ্রা এক্লপ বীরকে নিধন না করিয়া জীব্স্ক ধরিষ্ট্রা

পাঠাইলে ভাল হইত এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ছিন্নমন্তর্ক প্নরায় মহম্মদপুরে আসিল। সীভারাম তাঁহার অন্নিগংকার করিয়া মুনলমান-পদ্ধতিক্রমে তাঁহার কীর্ত্তিরক্ষার জন্ম তাঁহার সমাধির উপর স্তম্ভ নির্মাণ করাইলেন। মেনাহাতীর কবর প্রায় ত্রিশ বংসর পূর্বের্ম খনন করা হইয়াছিল। তাঁহার পায়ের নলা ৩৬ ইঞ্চি ছিল। ৩৬ ইঞ্চি পারের নলা হইলে মান্ত্রহটী ১৮ ইঞ্চি হাতের ৭ হাত লমা হয়।

২। মেনাহাতী দোলমঞ্চের নিকট প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া ঘাইবার সমস দেখিলেন, এক ক্রপ্ত ব্যক্তি পথপার্থে শরন করিয়া আছে। সে কাঁদিয়া মেনাহাতীর নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিল। মেনাহাতী ভাহাকে কিছু ভিক্ষা দিয়া ভাহাকে কোলে করিয়া চিকিৎসালয়ে লইয়া ঘাইতেছিলেন, সেই ছল্পবেশধারী রোগী তীক্ষ ছুরিকায় মেনাহাতীর পেট দিখও করিয়া ফেলিল। মেনাহাতী ভাহাকে ভ্মিতে ফেলিলে সে ছুটিয়া পলায়ন করিল। মেনাহাতী পেটকাটা ভয়ানক অবস্থা দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া ভাহার বাছ ইইতে ঔষধ বাহিয় করিতে ঘলিলেন। ওঁবধ বাহিয় করিলেই মেনাহাতীর মৃত্যু হইল। মেনাহাতীর শব দাহল করা হইল। ভাহার বৃহৎ বৃহৎ অস্থিভলি সমাধিস্থ করা হইল। ভাহার কঞ্চালচুর্ণগুলি ভাগীরথী-জলে নিক্ষেপ্র করা হইল।

বংকালে মেনাহাতীর এইরপ নৃশংসভাবে অপঘাত মৃত্যু হইল, উপন নীতারাম ভ্যণার কেলার বক্তার, আমলবেল প্রভৃতিকে লইরা অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং মেনাহাতী মহম্মদপুরে থাকিরা ছর্গরকা করিতেছিলেন। ভূষণার কেরায় সীভারান সংখ্যার-ভূলা, খ্লেশ-

প্রেমিক ভীশ্বচরিত মেনাহাতীর নৃশংস মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন। দীভারামের শোক-ছঃথের পরিদীমা থাকিল না। মেনাহাতী তাঁহার রাজ্যস্থাপন, পালন ও রক্ষণের দক্ষিণ-হস্তস্তরণ ছিলেন। মেনাহাতীর শ্বার বিশ্বত স্থল্ জগতে হর্লত। মেনাহাতীর স্তাম জিতেন্ত্রিয় অথচ বীর পৃথিবীতে অতি অরই দৃষ্ট হয়। সীতারাম ও মেনাহাতী একই উচ্চ আশার বুক বাঁধিরা, একই দেশীয় লোকের হর্দ্দশাদর্শনে বিগলিত চটয়া কেবল দেশের লোকের তুর্গতি দুর করিবার সংকরেই কেহ রাভা ও কেচ দেনাপতি চিলেন। অর্থচ পরস্পার পরস্পারকে প্রাক্তরেহ করিয়া হিন্দুরাক্ষ্য স্থাপন করিতেছিলেন। লক্ষণবিয়োগে রাম, কুস্তবর্ণ-বিরোগে রাবণ, তু:শাসন আদি ভ্রাভৃবিয়োগে ত্র্যোধন যেরপ ব্যথিত ও শোক্ষরপ্ত না হইয়াছিলেন, মেনাহাতীর বিয়োগে সীভারাম क्रमार्थका व्यक्षिककत पूर्विक व माकार्क इरेलम। छाहात हिल्हांकना पंটिन। তিনি এই यनमञ्जावित बाल मूर्व दक्कानकाती अ कनाय मर्जनात्न উল্বোগী পার্শ্ববর্ত্তী অমিদারগণের মধ্যে বিজিত এবং বাধা থাকার ভাণকারী অরাভিপূর্ণ রাজ্যে কি উপার করিবেন, কি প্রকারে ভাতি, মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিবেন, সেই বিষয়ে মত ভিন্ন করিতে পারিলেন না। মেনাহাতীর মৃত্যুর তিন দিন পরে রজনীবোগে তিনি সসৈতে ভূষণা ছাড়িয়া মহম্মপুরে আগমন করার সভা করিলেন। মুসলমানের পূর্বে ছই বৃদ্ধে পরাত হইরাছিল। আবু তরাপ বৃদ্ধে নিহত হইরাছেন ও বন্ধ আলি পরাপ্ত হইরা পলারন করিয়াছেন। সিংহরাম সাহ চতুর ও বৃদ্ধিমান সেনাপতি। গত গুই যুদ্ধে সীভারামের বলকা চইরাছে। व्यक्षीनव अ शार्क्य मेक्टिया व्यावक कत्रिनातशन, धन-कन निमा महाँक्ष

না করিয়া তাঁহার শত্রুপক্ষের সহায়তা করিতে লাগিলেন। জনিদার ও নবাবশক্তি তাঁহার ধ্বংগ্লাধনে ক্রতস্কর। কুরুযুদ্ধে অভিম্মার স্থায় দীতারাম নিরুৎসাহ ও ভয়োগ্রম হইলেন না। তিনি রজনীর াগাঢ় তামসাকাশের আশ্রর বইয়া ধীরে ধীরে দৈঞ্গণ সহ ভূষণার কেলা হইতে বহির্গত হইলেন। ভূষণার কেলা হইতে প্রায় একমাইল আসিয়াছেন, কভক সৈতা নদী পার হইরাছে এবং কতক সৈতা নদী পার হইবার উত্থোগ করিতেছে, এমন সময়ে সম্মুধে বামপারে স্থবেদারী দৈল ও পশ্চাতে দক্ষিণপার্শে অমিদারীদৈল সীভারামকে বেষ্টন করিল। পরপারের দৈক্তগণ পার হওয়া পর্যন্ত সীতারাম যুদ্ধে প্রবৃত হইলেন না। সন্ধির প্রস্তাবে সীতারামের দৃত নবাবদেনাপতির নিকট ও নবাবদেনাপতির দুভ সীতারামের দেনাপতির নিকট প্রেরিত হইল। व्यक्षकांत्र-त्रक्रमी, दकाम शत्कत्र व्यालात्कत्र कान वत्नावछ नाहे। শক্রমিতের ভেলভেদ করা অ্কঠিন। তাহার পরে চৈত্রমাস, আলোক , জালিলেও প্রবল বায়ুতে রক্ষা করা কঠিন। অন্ততঃ প্রাত:কাল পর্যান্ত উভরপক যুদ্ধে নিরন্ত থাকেন, সীতারাম এই প্রস্তাব করিয়া পাঠाইলেন। नवांवभक रहेएछ প্রস্তাৰ रहेन, वकांत्र, आमिनद्वन এবং রূপটার প্রভৃতি সহ সীভারাম ও তাঁহার দশজন দেনানায়ক আত্মসমর্পণ করিলে প্রাতঃকাল পর্যান্ত কেন সিংহরাম সাহ একেবারে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। নীতারানের রাজ্য নীতারানকে প্রত্যপূর্ণ করিবার জন্ম জিনি ব্রধানাধ্য প্রহান পাইবেন। সীতারামের দুত পুনরায় বলিল, রাজা চারিটীমাত সেনানায়ক লইয়া নদী পার ু হুটুয়াছেন। পরপারে ছয়টা সেনানারক ও চারি সহত্র দৈন্ত আছে।

ভাষারা দকলে সমবেত না ছইলে ও পরামর্শ না করিলে মুদলমানদেনাপতির প্রভাবের প্রকৃত উত্তর দিতে অসমর্থ। এইরূপ কথা
ছইতে হইতে সাঁভারামের দকল দৈন্ত নদীর পশ্চিমপারে আফিল।
সীভারাম, দশজন দেনানায়ক, পেরুরে ভবানীপ্রদাদ ও শুরুদেব
রজেখরকে লইরা পরামর্শ করিলেন। রজেখর, বেলদারদৈন্তের কর্তা
মদনমোহন বস্তুও রুপটাদ ইহারা যুদ্ধ না করাত শ্রেয়ঃ পরামর্শ স্থির করিলেন, আর দকলের মতে যুদ্ধ করাহ শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইল। বক্তার
বলিল, আমরা সকলেই একপারে আদিয়াছি, অভরাত্রেই যুদ্ধের ভাল
সময়। আমরা এই শুনের জল, জঙ্গল, পণখটে ভালরূপ চিনি। অভ
আমরা যুদ্ধে জয়ী ইইতে পারিলে এযাত্রা মুদলমানের দকল আশা নির্দ্ধুল
ছইবে। এই কথা বলিয়া বক্তার ও আমিনবেগ দক্ষিণ ও উত্তর্গিক দিয়া
হুবেদারী দৈন্ত আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রাম বাধিল; অসংগ্র
মশাল জ্বিল। সীতারাম কামান লইয়া ধ্বনবাহিনীর মধ্যদেশ আক্রমণ
করিলেন। য্বনবাহিনী ভিনস্তানে আক্রান্ত হতল।

মুদলমানপকে আরাহো আকবর ও চিল্পকে কালীমারীকী জয়
নিনাদে নৈশবায় কম্পিত ও নিকটছ প্রামদমূহ প্রতিধ্বনিত হইতে
লাগিল। নিকটছ প্রামবাদী নরনারীগণ ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল।
বারাদিয়া নদীর জল ও রণপ্রান্তর কম্পিত হইতে লাগিল। দীতায়াম
হই করে ছই কানান দাগিতে দাগিতে ব্বনবাহিনীর উপর আপতিত
হইলেন। তাঁহার পার্ছার পাঠান দৈনিকেরাও কামান দাগিতে দাগিতে
তাঁহার দক্ষে দক্ষে চলিল। দীতারাম দিংহরামের দমুবীন হইয়া
বলিলেন—"রে ক্রোয়কুলপাংদল। তুই হিল্ হইয়া হিল্র সাধীনতা

লোপ করিতে আদিয়াছিদ্। মুদলমানসংসর্গে তোর পৰিত্র ক্ষপ্রিয়-যক্ত কলঙ্কিত হইয়াছে। আজ সর্কাশ্রে খদেশ-দ্রোহী ভারতমাতার কুসম্বান হিন্দুর রক্তে আজ আমার অসি পবিত্র করিয়া পরে দেশবৈরী ব্ৰননাশে প্রবৃত্ত হইব।"

সিংহরাম সাহ শব্জিত হইয়া বলিলেন,—"রাজন্! রুখা তিরস্কারে প্রয়োজন কি ? নিরূপায়ে, নৈরাশ্রে মুস্পমান-অধীনে ভৃত্য হইরাছি। আপনি আপনার কর্ত্তব্য সাধন করুন। আমিও ক্রপ্তিয়, ভৃত্যের দশার কর্তব্যপালনে ক্রপ্তিয়বীধাই প্রদর্শন ক্রিব।"

উভয়ে অসিয়ন্ত ৰাধিল। সিংহরাম ক্রমে পশ্চাংপদ হইতে লাগিলেন।
সীভারামের অসির আঘাতে ছইবার সিংহরামের অসি ভর হইল।
বক্তার, রপচাঁদ, ফকির প্রভৃতি অমান্ত্রিক বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন।
ববনসৈত ছত্তভক হইরা পলায়ন করিল। সীভারাম যুক্তে জরী
হইলেন। বেলা এক প্রহর হইতে না হইতে সীভারাম সদৈতে
মহম্মপুরের ছর্মে উপনীত চইলেন, কিন্তু এই যুক্তে সীভারামের
বহু সৈত্ত কর হইল ও অনেক যুদ্ধোপকরণ সীভারামের হস্তচ্যুদ্ধ
চইয়া পেল।

দীভারাধ মহত্মদপুরে আদিরা দৈও ও বুরস্কার বৃদ্ধি করিবার আবোজন করিতে, লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, চতুশার্থে আর তাঁহার মিত্র নাই। স্ফলই তাঁহার শক্র। অন্ত ভূখানিগণের জনিদারী হটতে তাঁহার চাউল, ডাউল ধরিদ করিবার উপার নাই। তাঁহার রাজধানীতে কোন লোহ বা গদ্ধকপূর্ণ নোকা আসিবার স্থবিধা নাই। তিনি কিংক্রব্যবিমৃত হইয়া সৃদ্ধি, কি আস্থানমর্পণ, কি প্লায়ন করিবেন চিস্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা মুসলমানবাহিনী মহম্মদপুর আদিয়া নগর অবরোধ করিল।

শ্ট্রার পর সীতারামের পতন সম্বন্ধে ছুই মত আছে। কেহ কেহ वर्णन, व्यवकृष्क मीलादास्मत बाक्रधानीत छेलत व्यक्तीरक धवनर्रमञ् আসিরা আপতিত হয় এবং দীভারাম তুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে ৰন্দী হয়েন। দ্বিতীয় মত এই যে, দীতারানের তৃতীয় রাণী এইরূপ অবক্ষ নবাবের হর্ণে অবস্থিতি করার সর্বাদা হু:বিত পাকিতেন। সীতা-রাম যুদ্ধ না করিয়া, অরাতি বিদুরিত না করিয়া, রাজভবনে অবরুদ্ধ অবস্থায় বাস করিভেছেন দেখিয়া তৃতীয়া মহিনী তাঁহাকে বিজ্ঞাপ করেন। এই বিজ্ঞাপে দীতারাম জুদ্ধ হইয়া স্বেগে দুদৈকে রজনীতে য্বন্দৈতের উপর নিপত্তিত হন এবং সেই যুদ্ধে সীভারাম পরাস্ত হন। ২ম রাণী দ্যস্ত্রীয় কিম্বন্তী কেবল সীভারামের পরিবারস্থ লোক মধ্যে ভনিতে পাওরা যার। প্রকৃত কথা এই বে, ঘরনেরা রন্ধনীযোগে সীতারামের চুর্গ আক্রমণ করে। ভাহারা হঠাৎ রঞ্জনীতে সীতারাদের হুর্গ আক্রমণ রিবে, এ বিখাদ সীভারামের ছিল না। বে রজনীতে নগর আক্রাস্ত हर्द, त्मरे बात्व मीलाबाम कुलीबा महिबीब गृत्ह कित्न । উপাबास्त मा दिश्वा मीछात्राम मर्दमद्व खान्मद् चूद्ध करवन।"

গোপনে ঢাকা ও মূর্শিদাবাদ হইতে স্তুক মুসলমান-বৈশু আসায় সিংহরাম নৈশ আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। হুর্গের সিংহ্যার হইতে তুম্ল সংগ্রাম আরম্ভ হর। সে গৃহ্ব বর্ণনা করে এমন সাধ্য কাহার নাই ১ সে দিন শীতারাম, বক্তার, আমিনবেগ, রূপটাদ ও ক্ষির বেন দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া দেবগণের স্থায় অন্তল কটন ভাবে গৃহ্ব ক্রিতে সাগিলেন। ্কামান, বন্দুক, অসি, বলম, ভীর, গুলাল সকলই যদ্ধে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। গুনা যায়, সমং কমলা রাণী বীরনেশে গুরু রুঞ্বল্লভের পার্শে দাঁড়াইরা কামান ছুড়িয়া ছিলেন। দ্বিতীয় থার্ঘালির যুদ্ধের লায় সিংহ্রারে ঘোর সংগ্রাম হইক। সিংহ্রারে মুসলমান কর করিতে করিতে দীভারাম ও তাঁহার সেনাগণ ক্লান্ত হট্যা পড়িলেন 🗗 একদিকে ष्म १था मूनवर्गान-वाहिनी, षश्चितिक ष्यवक्ष प्रक्रिक्शक नीजादारमद रेमछनन। সীতারাম অনলবল সঙ্গে আসিতেছে বিষেচন। করিয়া একবার হঠাৎ যবন-দৈত্তের মধ্যে অঞ্জনর হট্রা পড়িলেন। তাঁহার দৈল্পন বাধা পাইয়া অনুগমন করিছে পারিল না। বছসংখ্যক মুদলমান-দৈশ্ৰ একদকে সীভারামকে আক্রমণ করিল। সীভারামের खानि कुताहेन, वन्तुक छान्निन, व्यप्ति थे थे थे हरेशा राग, छत् मी छात्राम मलपुष्क छात्रुष्ठ इटेलान। यह यूगनमान वीत এकमान मीठातामाक ধরিয়া ফেলিল। বাঞ্চালী গৌরব স্বদেশপ্রেমিক হিন্দুর তঃথবিমোচন-কারী বীর সীভারাম চির রাচগ্রাদে পতিত হইলেন। বাঙ্গালার শিবাজী, বাঙ্গালার প্রতাপ, ৰাজালার গুরুগোবিন্দ, বাঙ্গালার শেষ বীর, বাঙ্গালার শেষ আশা, এই নৈশ যুদ্ধে নিৰ্দ্মণিত হইল।

মেনাহাতীকে সন্নাধিত করা হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে
মুগলমান বলিয়া অকুমান করেন। মেনাহাতী, মেলাহাতী, রামরূপ, রূপরাম, মুমার তাঁহার প্রভৃতি বে নাম পাইতেছি, তাহার কোন নামই মুগলমান নাম নছে। সেনাহাতী মুসলমান হইলে তাঁহার দোলমঞ্চে বিশ্বা
ফ্যাহ্নিক করার প্রয়েজন হইত না এবং দোলমঞ্চের নিকটে প্রতিদিন
ঘাইতে হইত না: মেনাহাতীকে বেরুণ জিতেরিয়েও রাম্যাগর শুভৃতি

দীঘী কাটাইতে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই, তাহাতেও তাঁহাকে মুদ্দমান অনুমান করিতে পারি না। সীতারামের সময়ে মুস্লমানপ্রথা বিশেষ চল হইয়াছিল। কীর্ত্তিরক্ষার জন্ম কীর্ত্তিমান পুরুষের সমাধিতভ্রনির্দ্ধাণ চিরকালই প্রচলিত আছে। এই কারণে আমরা বলি, মেনাহাতী হিন্দু: কথনও মুসলমান নহেন। রামসাগর নামও রাম্রণের নামানুসারে হইয়াছে। রামরূপ কোন যুদ্ধে পরাত হইয়াছেন এ কথা কেহ বলেন না। এই মাত্র ক্থিত আছে, একবার সীতারামের জন্মতিথি পূলা উপলক্ষে ৰন্দিগৃহের বন্দিগৃণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দেদিন কুস্তি, ব্যাঘাম, রহস্তবৃদ্ধ প্রভৃতি জ্বীড়া প্রদর্শন হইতেছিল। বন্দিগণের মধ্যে কোন্নগরের নিকটন্থ কর্ণপুর গ্রাম হইতে কান্তলি প্রামে নবাগত রামসংস্থায় দে সিকলার উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব দিতে অসুস্থ হওরায় বন্দী হইরাছিলেন। রামসস্ভোষ ও রামরূপে বাছ্যুক হয়। এই ৰাহ্যুদ্ধে রাম্রপ পরাস্ত হইয়াছিলেন। রামস্তোষ এই বাহ্যুদ্ধে জ্যী হওয়ায় পুরস্কার স্বরূপ কর না দিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ও গুণ-গ্রাহী রাজা সীতারামের নিকট বস্ত ও দোণার তাগা পাইয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাম্রপ বা মেনাহাতীর জীবনে এই এক দিন মাল বাহ্যুদ্ধে পরাভবের কথা শুনা যায়।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

-0+0-

#### **শীতারামের মৃত্যু**

রাজা ও বাজালীবীর সীতারামের মৃত্যুর প্রকৃত বৃত্তান্ত বিবৃত করিবার পূর্বে আমরা অত্যে কিষদস্তীগুলি বর্ণন করিব। কিষ-দস্তীগুলি এই:—

১। সেই নৈশযুদ্ধে সীতারাম সাংঘাতিক আঘাত পাইরা সমরক্ষেত্রে নিপতিত আছেন। ক্ষিকর মহম্মদালীর কোন শিষ্য ফ্ষিকরকে দেশের উপকার করিবার জন্ত পরামর্শ জিল্ঞাসা করিরাছিলেন। ক্ষিকর বলিয়াছিলেন, সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিবেন। এই যুক্তফেত্রে মহম্মদালী সেই শিষ্যকে সীভারামের বসন-ভূষণ ও যুদ্ধার লইয়া বিচরণ করিতে বলিলেন। ফ্ষিক্সিনিয়া আহত ভূপত্তিত সীতারামের নিকট সীভারামের পরিছেদ, মুক্ট ও অসিচর্ম প্রার্থনা করিলেন। সীতারাম তাহার উদ্দেশ্ত না বুঝিরা তাহাকে তাহার প্রার্থতি বস্তু সকল দান করিলেন। সেই শ্বত হইয়া সীভারাম সাজিয়া যুদ্ধেলে বিচরণ করিতে লাগিল। দেই যুত হইয়া সীভারাম-বোধে মুর্শিদাবাদে নীত হুইল। গুক্, পুরোহিত, কন্মির ও মন্ত্রী বছনাব সীভারামের ওপ্রায় করিতে আসিলেন। বঙ্গের মুর্ভাগ্য, বাদালীর স্কুরণ্ট সেই আঘাতে শীভারাম প্রদিন প্রাতে লক্ষ্মীনারারণের মন্ধ্রের সমূপে জীবন লীকা

শেষ করিলেন। ক্ষকিরের উদ্দেশ্ত ছিল, ভাহার শিব্যকে সীভারামবোৰে
লইরা যবনসৈপ্ত সুর্শিদাবাদে চলিরা পেলে, সীভারাদের আঘাত আরোগ্য
হইবে এবং তাঁছাকে পুনরার সিংহাসনে বসাইরা রাজত্ব করাইবেন।
ফ্কিরের মন্ত্রণার কৃষ্ণবন্ধত ও যতুনাধেরও মত ছিল।

- २। त्रीकांत्राम मञ्चलभूट्रव द्वर्षमत्था त्रशृष्त्रमत्य श्रावकाांच करतन ।
- গীভারাম বন্দী আবিস্থার মুর্লিদাবাদে বাইয়া পথিমধ্যে নাটোরে বা অক্ত কোনহানে হীরক মকুরীয়কের হীরক চ্বিয়া প্রাণভাগে করেন।
- ৪। সীভারামের সৃত্যু সম্বন্ধে চতুর্থ কিম্বদন্তী রখুনন্দনের কলক
  নধ্যে দিখিত কইরাছে। ছইলক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়া রঘুনন্দনকে বাধ্য
  করিরা সীভারাম রাজ্য লইভে অভিলাবী হন ও রমুনন্দন পথিমধ্যে
  লক্ষ্মীনারারণের নিকট হইভে সেই টাকা লুটিয়া লন ও সীভারামকে
  কঠিন প্রাণমঞ্জের কথা বলেন। সীভারাম এই কথার বিষপানে প্রাণভাগে করেন।
- ে। আবৃত্রাপকে হত্যা, বস্তু মালীকে বৃদ্ধে পরাভব ও রামসিংহসাহার সহিত অক্তার যুদ্ধ করায় এবং চতুর্দিশ বংসর দের রাজকর না
  দেওয়ার মূর্শিককুলী খাঁ তাঁহার উপর বিশেব কট ছিলেন। সীতারামকে
  লোহশিক্ষরে আব্দ্ধ করিয়া মূর্শিলাবাদে প্রকাশ্র রাজপথে রক্ষা করা
  হর ও তথার লোহশশাকার আঘাতে ক্ষত্তবিক্ষত করিয়া বহু ক্লেশ দিরা
  ভাহাকে নিহন্ত করা হর।
- ৩। নীভারামকে বন্দী অবস্থার প্রছরি-পরির্দিত হইরা প্রভার নবাবদরবারে বাইজে হইও। নবাব-সরকারের কোন উচ্চ কর্মচারীয়া প্রক্রিকতক্থলি লোক ক্রুড ছিলেন, তাঁহার নিধন সাধন করা তাহাবের

অভিপ্রায় ছিল। তাইারা শালবিকেভাভাণে ছল্পবেশে নবাবদরবারে উপস্থিত হয়। দরবারে কথায় কথায় কথায় দেই কর্মচারীর সহিত তাহারা বিরোধ বাধায়। সেই বিরোধে তাহারা অদিচর্ম্ম লইয়া সবেগে সেই কর্মচারীকে আক্রেমণ করে। সীভারাম সেই আউভারীদিগের তরবারি কাড়িয়া লন, তাহাদিগকে পরাপ্ত করেমায়ও সেই কর্মচারীকে রক্ষা করেম। মুর্শিদক্লী থা তাহায় বীর্থদর্শনে পরিভৃষ্ট হটয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন ও তাহায় রাজ্য তাহাকে প্রভাপণ করিবার আদেশ করিলেন, কিন্তু গীতায়াম সেই মুদ্ধে এরপ আহত ইইয়াভিলেন বে, সেই দিনে অপরাত্রে গলাতীরে ক্ষত স্থান হইছে বক্তমাব হইয়া তাহার মৃত্যু হয়।

- ৮। শৃগালের শৃক্ষ অর্থাৎ কোন ছর্লভ বস্ত । মেনাহাতী সপ্তহন্ত দীর্ঘ মহাবীর সীতাবামের সেই ছর্লত বস্ত ছিলেন। চারিইকারি টাক। আকবরী মোহর ও লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ সীতারামের রাজপ্রীয় মূল কারণ ছিল। এই চারিবস্ত সীতারামের গৃহে ছিল। এই চারিবস্ত জমিদার-সৈত কৌশলে আণহরণ করে। লক্ষ্মীনারায়ণ মহম্মদপুর হইছে অপহত হইয়া নাটোকে যান এবং তথা হইতে অপহত হইয়া নাটোকে মান এবং তথা হায়া প্রক্রিকা স্থান বিলাধিক কিছে।
- ন। শীভারাম বনী হইরা মুশিদাবাদে নীত ইইবার সময় এক বোড়া শিকিত পারর সংখ বইরা যান। তিনি মাইবার সময় বলিয়া যান, বদি রাজ্য ৬ জীবন উদ্ধান করিছে পারেন, উবে দেশে ফিরিয়া

আদিবেন, নটেৎ শিক্ষিত পায়রা উড়াইরা দিয়া তিনি **আছি**হত্যা করিবেন। নবাবদরবারে প্রতিদিন প্রচরি কর্তৃক পরির্কিত হইরা আদা যাওয়ায়, কেলের কন্ট ও রাজ্য উদ্ধারের কোন আশা না পাওয়ায় গীতারাম পায়রা উড়াইয়া আছিহত্যা করেন।

आंग्रजा १वं हाविशामि मनत्त्व मकन श्रीविष्टि क्रिव. जाहार्टि म्मेहे अ ठीयमान इडेरन (य. मुर्निमावारम्ड मीजाबारमद मुखा इडेसाहिन 182 এখन গীতারাম আত্মহত্যা করেন কি লৌহশলাকার বিদ্ধ হইয়া প্রাণ্ডার্গ করেন, কি অরাতিগণ কর্ত্ব আহত হইয়া গলাতীরে, কি আন্ততায়ীর আঘাতজনিত ব্ৰক্তথাৰে তাঁহার মতা হয়, ইহাই সিদ্ধান্তের বিষয়। সকলগুলিই কিম্বদন্তী। কোন শালবিক্রেভাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া গলাতীরে মৃত্যুর কথাই সীতারামের গুরুকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে। যে সময়ের কথা, তথন কি সমাট্ কি নন্ধার, সকলের দরবারেই ষড়যন্ত্র হটত। অভাচার-উংপীতনে লোক সকল মর্মান্তিক জালাতন হটত। সম্ভবতঃ উচ্চ কর্মচারীর নিধনমানসে চলাত্রশী শালবিক্রেতাগণের সহিত দক্ষালে দীতারামের আঘাতজনিত মৃত্যুই বিশাস্যোগ্য কণা। विश्वष्ठ, अख्यि, উচ্চপদত त्रधनम्बन मामान वाकारमार्ड निर्वाद हित्व, निष्डत पर्य नहें कतिया, भिना कथा वनिया, मीजातात्मत कर्वनृष्ठेन করিয়া, সীভার্মমের আত্মহত্যার শর্ম পরিষ্কান্ন করা কিছুতেই সম্ভবপর नटहा बांगांगा, विश्वाब, डेफियांच बांकचमित बांककम बांगांगी वाक्ष्म। प्रमानवानशाविक तिर्देश क्ष्म वाक्षर्भत विक्रम १ अभा তাহার পুরুষপরপর পর মহে। নিজ গুণে নিজ প্রতিভার এট উচ্চপদ लाखी अहे बहुनमान, अहे भाइनाग तथुनमान, अहे छात्रनिर्छ, वर्षनिर्छ

इंक्नियन विधानवाक्रका-त्वात्व त्वावी इहेटव हेहा आधुनिक वालानी-শেধকের শেধনী ভিন্ন অক্ত জাতীয় লেখকের লেখনী প্রস্তুত হইতে পারে না। রবুনক্ষের কল্ক আমাদের কল্ক, বালানীর উচ্চপদ লাভের অন্তরায়। স্ববুদন্দন ও দরারাম সীভারাদের প্রতিকৃলে বাহা কিছু করিয়াছেন, ভাহা নবাবের আদেশ পালন ভিন্ন অন্ত কিছুই নছে। দর্মারাম ক্রমিদারীলৈক্তের অধ্যক্ষ হইরা আদিলেন। তিনি দেখিলেন সীভারাষের উদ্ধারের পথ নাই, তিনি শক্রপরিবেটিত। তাঁহার মিত্র, তাঁহার অনুগত কনই তাঁহার শক্ত। এ সময়ে দীতারামের অনুকৃত্তা कत्रा (क्वन निर्वत कीवन, नवाद्यत क्वांश-क्वांनर्स बाक्कि एम्बत्रा ভিত্র আর কিছুই নতে। তাই দয়ারাম নিজে কর্ত্তব্য পাশন করিয়াছেন। সিংহরাম সাত্র সীতারামের নিধনসাধন করিয়াছেন ও দ্বারাম তাঁহার সহায়তা করিয়াছেন। দ্বারাম নবাবপক্ষীয় লোক। নবাবকর্তৃক সম্রানিত। অমিদারীলৈতের কর্ত্তভার পাওয়াও কম সম্রানের বিষয় নহে। দরান্তাম বিশাস্থাতক হন নাই। তলে তলে দীতারামের शहि वष्नव करवन नारे, धरेल अकि प्रशाबामत्य शानि पिटक हरेत्व १ विषि कान हिन्दू पूनवभारतद अशीरन कार्या ना कतिछ, यपि हिन्दू त्रुगनबादन अ नवक देववादवरी थाकिल, विम मूननबादनव अधीदन हिन्तुत्र कार्या शहर कता व नगरत निक्तिय रहेक, छाहा रहेरण १ जामंत्रा त्र्मनक ও বৰারামকে কিছু বলিতে পারিভাম। প্রাচীনকালে ছই রাজবংশের व्यापिशुक्षव, कानश्रिमात्र मिछक, नवावश्रवादन श्रवानिक महावापिशदक शांचि विश मार्गारवतः राधनी कनविक कत्रामाव हे श्रीकाद्याम चारीन-फारव विस्ताकात्रांभरन धारांनी, तचुनकन ७ इशाताय नेवावनकारन

সমান্ত হইতে উদেশারী। সকলেই বড়লোক। সকলেরই উচ্চ আশা।
কেবল কর্মক্রে পৃথক্। একণে একজন ওকাল টাও অন্তজন জ্ঞান্তবী
করিয়া বড়লোক হইডেছেন। আর একজন ব্যবসা করিয়া ধনবান্
হইডেছেন। উকিল ও জ্ঞা ইংরাজাধীনে কার্য্য করেন বলিরা আমরা
তাঁহাদিগকে ত্বণা করিয়া কি ব্যবসায়ীকে বেশী আদর করিয়া থাকি ?
বাজালী উকিল সাহেবের পক্ষে ওকালতনামা লইরা ও বাজালী জভ্
সাহেবের মোকজমার বিচারে ক্সায়বৃদ্ধি বিসর্জ্ঞান দিয়া উভয়ে বাজালীর
উপকার করিলে আমরা কি তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকি ? যদি
লোকসমান্তে ক্সার্যীও ধর্মানুস্ত কার্য্যের প্রশংসা বিহিত্ত হয়, তবে
রত্যক্ষন ও দ্বারাম কথনও সমাজে নিশিত হইতে পারেন না।

দীতারাদের দক্ষে শিক্ষিত পায়রা বাওয়া এবং জীবন ও রাজ্য উদার করিতে না পারিলে শিক্ষিত পায়রার মুখে পত্র দিয়া ছাড়িয়া দিয়া আত্মহত্যার কথাও প্রকৃত নহে। দীতায়ামকে মুদলমানগণ প্রবল বৈরী মনে করিত। রাল্লিতে সংগ্রাম দমরে তাঁহাকে বল্দী করে। তিনি পায়রা পাইতে ও দকলকে বলিয়া বাইতে স্থবিমা ও জ্বয়র পান নাই। তাঁহায় প্রতি নবাব-আদেশাস্থ্যারে নিচুর বাবহায়ই হইয়াছিল। লোহপিলরে করিয়া লয় বলিয়াই তাঁহায় মৃত্যু সম্বন্ধে উপরোক্ত পঞ্চম কিম্বন্ধী প্রচলিত হইয়াছে।

আমরা নীভারামের জীবনচরিত পর্যালোচনা করিরা এই বুঝিরাছি বে, তিনি লৌহ-পিঞ্চরাবদ্ধ হইরা মুর্নিদাবাদে নীত ২বেন। তিনি বাইবার সময় আত্মীর অঞ্চনকে কোন কথা বলিয়া বাইতে পারেন নাই। বে রাজে তাঁহার দুর্ম আক্রাক্ত হর, ঠিক সেই রাজে তিনি পরাজিত হ্র নাই। তাঁহার এক এক দেনাপতি এক এক বাবে তুমুল দংগ্রাবে প্রবৃত্ত হয়। তিনি আমিনবেগ ও রূপটারকে সঙ্গে করিয়া পর্যা দক্ষিণ দার দিয়া স্ববেদারী দৈজের উপর নিপতিত হন। সীতারামের দঙ্গে অধিক দেনা ছিল না। তাঁহার জানা ছিল, অক্তান্ত দেনানায়কগণ ভাঁহার অফুগমন করিবে। তাঁহারা হাররকায় এত বাস্ত চিলেন যে. ব্যজার অনুসন্ধান লইতে পারিলেন না। সীতারাম অল্লসংগাক দৈল শইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে কথারোহী শেনাপতি সিংহরামগাহের নিকট উপস্থিত হল। দীভারামের সহচর দৈলগণ সকলেই রালাকে রকার ঞ্জ বিশ্বস্থ ভূতোর ভার সমুধ্যংগ্রাম করিয়া বিদ্ধে নিহত হয়। সীভারাম আৰত হটলা অথ হইতে মুচ্ছিত হইবা পড়েন। তাঁহার मुर्क्टिक अवसाद ठीशारक वन्ती करत। अनत क्रियम्ब्री क्रवे दा, क्रकाकी যুদ্ধ করিতে করিতে বন্দী হন, ভাহা আমরা পূর্ব্য পরিচেদেই ব্লিয়াছি। मुर्निमार्वातम्ब मत्रवेरिक जिनि भाग शामा ह्यारवनी चाठका ग्रीनिरशत गेरिक यह कविया सर्वातरक मदरे करवेस क्षेत्रक करते व किन वाक বন্দীর ক্লায় সমস্ত্রেশ ছিলেন। সুশিদকুলী গাঁ পাদর হইরা,— তাঁহার বীরতে সম্ভট হটয়া তৎক্ষণাৎ ভাছাকে স্বভিদান করেন ও ঠাঁহার রাজ্য कैशिक खेंबार्यन अधिवात अभीकात करतन । दमहे निर्मेह मह्याकारन পক্ষাতীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। শীভারামের মৃত্যুর ২৩ দিন পুর্বে छाहात क्रिके खाँका नश्चीनातीय किछू वर्श मत्त्र नज्या मुर्निनावात উপনীত হিইৰাছিলেন। মূৰ্শিদাবাদের ভাগীরনীতীরে সীভারামের मुक्तारहर्षे निश्कात कत्रा श्रेताहिन । नीजाताबाद दक्त निश्क करतम मारे वर्षी जिमि बाधवाडी हम मारे। मांबाद्रन लाहकत हरक

গারান বহুং লো। ইউন, সীভাবামের বিশাস ছিল যে, তিন নানিদক্লা বাঁব নিকট ক্ষমা পাইবেন। মুন্দিক্লা বাঁ অথলোলুপ ও প্রত্যান্ত্রী ছইনেও হাহার বিঞাবুদি ও প্রণাহাহিতা গুল ছিল। নাহাবান আবৃত্রাপকে নিহত কার্য়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কম উল্লেখ্য নহে। সীতাবাম বক্ষের দ্যানিবাবণে আত্মতাবন উৎস্থার ছিলেন। যে সীতারাম নবাবের অনুকৃলে পাঠানের বিজ্ঞোহ নবাবা কার্যাছিলেন, যে মীতারাম হকটা শাস্ত্র-শ্বমন্ত্র বিজ্ঞান গালা কার্যাছিলেন, যে মীতারাম হকটা শাস্ত্র-শ্বমন্ত্র প্রত্যাহণ বন। যে করে দেওয়া লহন্য আবৃত্রানের সাহত সাতারানের বেণ প্রাবাদকে কর মধ্য দিবার কথা ছিল।

# যোড়শ পরিচ্ছেদ

### সীতারামের পরিবার ও উত্তর পুরুষগণের অবস্থা

বে নৈশ বুদ্ধে দীভারাম বলীকত ও ৰে বুছাতে মুর্লিদাবাদে নীত হন,
দেই রাজেই রাজার হুর্জনার সংবাদে রাজপুরীতে রাজপরিবারের
আতক্ষের পরিদীমা ছিল না। রাজ-পরিবারস্থ দক্ষ লোক অন্তঃপরের
দার দিরা পলাবন করিলা রাজপুতপরী মধ্যে ছিরু রায় ওরফে শ্রীনাথ
নার নামক একজন ক্ষত্রিয়ের বাটাতে দেই রাজে আশ্রর দন। বিতীর
দিন গেই ছলে ওও অবস্থার থাকিয়া দেই রাজে ভাইর কন। বিতীর
দিন গেই ছলে ওও অবস্থার থাকিয়া দেই রাজে ভাইরা ক্ষ্ কুদ্
নৌকার, প্রচ্ছের ভাবে অতি দামান্ত লোকের স্থার মহম্মণপুর নগর
হইতে হ্রিছর নগরে পলাবন করেন। জাহারা আলা করিরাছিলেন,
লক্ষ্মীনারারণের গৃহত্ ভাঁহারা দাদরে গৃহীত হইবেন। লক্ষ্মীনারারণ
নির্মান্ত স্থাবের ভীরুলোক ছিলেন। তিনি জাঠ প্রভার রাজ্যের
প্রতি দৃষ্টি বা করিয়া হ্রিছর নগরের বাটাতেই বাস করিছেন। মুস্লমানদিগের সহিত মুদ্ধ বাধিবার প্রারম্ভেই লক্ষ্মীনারারণ পলাবন
করিয়াছিলেন।

ছ্রভাগা একা জাগমন করে না। শীতারামের পরিকানবর্গ হ্রিছর-মগুরের বাটীতে বাইরা দেখিলেন বে শন্তীনারায়ণ তথার নাই। বাটীতে বিশ্বস্থ ও পুরোহিতগণ বাদ করিতেছেন। তাঁহারা প্রভ্রতাবে পুরো- হিতদিগের বাস-গৃহেই থাকিলেন। মহম্মদপ্রের যুদ্ধ শেব হটলা বন্ধা আলি বাঁ ফোজদার পুনরার ভূষণা কেলার বদিরা ফোজদারের কার্য্য করিতে লাগিলেন। বন্ধা আলির ব্যবহারে পলারিত গৃহস্থাণ নিরাতক্ষে প্রত্যাগত হইরা মহম্মদপুরে বাস করিতে লাগিলেন। লন্ধীনারায়ণ দুত বারা ফোজদারের নিকট ভূষণার আসিবার প্রস্তাব জানাইলে, তিনি তাঁহাকে হরিহর-নগরের বাটীতে আসিতে অমুমতি দিলেন।

নীতারামের পরিজনবর্গের ত্র্দশার কথা জানিয়া ও তাঁহার শোর্ঘ্য,
বীর্য্য ও কীর্ত্তির কথা প্রবণ করিয়া মুসলমান কৌঞ্জার বস্ত্র আলির হন্দরও প্রবীভূত হইল। সীভারামের গুরুদের ক্রক্তবন্ধত ও রত্নের, রামদের পুরোহিত, দেওয়ান বহুনাথ, পেস্কার ভবানীপ্রসাদ, মুস্পী বলরাম, বেলদার-সৈঞ্ভাগ্যক মদনমোহন, সরকার গণাবর প্রভৃতি কন্মীনারায়ণের নিকটে আসিলেন। বহুনাপপ্রস্থ সীভারামের অমাত্যবর্গ কন্মীনারায়ণের সহিত ভৌজদার বস্ত্র আলির নিকট সীভারাম সহজেকি করা বাইবে, পরামর্শ করিতে আসিলেন। বন্ধ আলিরও ইন্টা সীভারামের ভার উলার্ট্রিভ মহান্মার উত্তারের জন্ত কোন রূপ সভুপার অবল্যিত হয়। সকলের মতে এই পরামর্শ ঠিক হইলাবে, গল্মীনারায়ণ ও ভামস্থানর ক্রেক লক্ষ টালা লইয়া মুর্লিগাবাদে বাইবেন এবং নবাব-ক্র্মচারীদিগক্ষে উৎক্রেচ দিয়া সীভারাদের মুক্তির চেটা পাইবেন।

এই পরামর্শাহসারে লক্ষ্মীনারারণ ও ভাষত্মনর অর্থ গইরা নৌক্যু-পবে মুশিনাবাদ বাজা ক্ষরিলেন। পবিমধ্যে তাহারা দহাগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইরাছিলেন। ওক্তানের কৃষ্ণবন্ধতের পরামর্শাহ্সাহে নৌকার মুমারপাত্রে বে তুলদী তক ছিল, তরিষত্থ মোহরগুলি ও থাঞাদির মধ্যে বে দকল মোহর ছিল, তাহা দক্ষাদল অপহরণ করিতে পারে নাই। ভাহাদিগকে এক লক টাকা দিনাই বিদায় করা হইরাছিল। স্থানস্থলর ও লক্ষীনারায়ণ মুর্শিদাবাদে উপনীত হইবার ছই দিন পরেই ছল্মবেশী শালবিক্রেভাদিগের সহিত দীক্রারামের বুদ্ধ ও পরে রক্তপ্রাবে ভাগীরণীতীরে মৃত্যু হয়।

সীগারামের মৃত্যু অস্তে শক্ষীনারারণ ও শ্রামহক্র দেওয়ান রখুনকরনের সহায়তার নবাব মুর্ণিদকুলী খাঁর সহিত সাক্ষাং করিলেন। নবাব সীভারামের স্থকীর্ত্তি বর্ণনাপূর্বক তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য তাহার পুত্র ও ভ্রাভার সহিত বক্ষোবস্ত করা ইইবে এইরূপ আখাদ দিলেন এবং তাঁহাদিগকে মিষ্ট কথার তৃষ্ট করিলেন। সীতারামের মৃত্যুতে নবাবও অভি গুংখ প্রকাশ করেন।

আখন্ত হইরা লক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রামঞ্জনর হরিছর-নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ছরিছর নগরের বাটাতেই মহানমারোহে সীতারামের আজানি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সীতারামের জীবনশাতেই বসন্ত রোগে তাহার চতুর্থ ও পক্ষম ত্রীর মৃত্যু হর ইং। সীতারামের ত্রী কমলা পতিবিয়োগশোকে ক্রান্তর হইয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। নীতারামের মৃত্যুর ক্রেকে নিন পরেই তিনি কি প্রকারে জলে পতিত হইয়া পরলোক গমন করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি আল্বাভিনী হইয়াছিলেন। কমলা বুরিয়তী ও বিহুষী রাণী ছিলেন। তিনি সীতারামকে স্কাল্যানন ও পালন বিষয়ে অনেক পরাম্বর্ণ দিতেন। কবিত জ্যাহে, শীক্ষামান ভূষণার কেল্লায় স্বভিত্তিকালে এই রাণীই প্রয় মহমদ-

স্রের যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত ও থাতাদি সংগ্রন্থ কার্য্যের তন্ত্বাবধারণ ক্রিতেন।

অভাদিকে মুর্লিদাবাদে সীভারামের জমিদারীর ডাক হইতে লাগিল।
রাজাচাত বিভাড়িত ভ্রামিগণ সকলেই মুর্লিদাবাদে উপস্থিত হইলেন।
পূর্বেই উক্ত হইরাছে, মুর্লিদ কুলী বাঁর বিশেষ অর্থের প্ররোজন ছিল।
উপযুক্ত বোধে সীভারামের কোন কোন প্রগণা ভাহার পূর্বাধিকারিশ
গণের সহিত বন্দাবন্ত করা হইল।

সীভারামের অধিকাংশ প্রগণা নাটোরের রাজ্বংশের আদিপুরুষ বৃদ্ধিনান্ বিচক্ষণ রাজা রামজীখনের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। কেবল নলদী প্রগণা কিছুদিন সীভারামের উত্তরাধিকারিগণের হতে থাকিল। মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না।

নীতারামের মধ্যমা স্ত্রীর গর্ভে শ্রামহলর ও হ্রনারারণ নামে ছই পুত্র জন্ম ও ভ্রীরা জীর গর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামে ছই পুত্র জন্ম তাহণ করেন। হ্রনারারণের পুত্র প্রেমনারায়ণ বশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা মহকুমা হইতে দশ মাইল দ্বে শিয়ালজাড় প্রামে ভগবান্তর দানের কল্পাকে বিবাহ করেন। ভগবানের কল্পা পরমাহলরী ছিলেন। তাহার রূপে মুয় হইরাই প্রেমনারারণ উলার পাণিপীড়ন করেন। এই দাসবংশ বর্জমান জেলার অন্তর্গত কাঁঠোরার নিকটবর্তী বহড়ান প্রামের দাস বিনরা থাত। এই দাস-বংশ আদিস্থান হইতে এই স্থানে দীতারাম কর্ত্ক আনীত, আলিত ও প্রতিপালিত হন। এই বংশে এক্ষণে উল্লেশ্চন্ত্র, ক্লীকান্ত ভ্রুবিপ্তির চরণ দাস জীবিত আছেন।

বিভীয়া স্ত্রীর সন্তানগণ স্থাকুভের বাড়ীতে ও ভূভীয়া পদ্মীর প্রথণ

স্থামগঞ্জের বাটীতে বাস করিতেন। তাঁহারা বৃদ্ধের রঞ্জনীতে মহস্মদ-পুরের হুর্স হইতে বহির্মত হইয়া আর পুনঃপ্রবেশের অধিকার পান নাই।

নারায়ণের পুত্র রাষাকান্ত। রাষাকান্তের পুত্র নবকুমার ও কন্তা অলোকমণি। অলোকমণির পুত্র সিরীশচক্র দাস ও সিরীশের পুত্র উমাচরণ দাস। উমাচরণের যোগেক্রচক্র দাস নামে একটা পুত্র জন্ম। এই পুত্র দশমবর্ধ বরসে মান্তরা মহকুমার নির প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে আসিয়া ১৮৯৮ সালে কলেরা রোগে মৃত্যুমুণে পভিত্ত হয়। যোগেক্রের শোকসম্বস্ত বৃদ্ধ জনকজননী অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহাদের আর সম্ভান নাই। সীতারামের অপর দুই পুত্র রামদেব ও জয়দেব নি:সম্ভান অবস্থার পরলোক্ত সমল করেন।

লক্ষীনারায়ণের চারি পৃত্ত বছনাণ, নরনারায়ণ, জয়নারায়ণ ও বিজয় নারারণ। নরনারায়ণের পূত্র মনস্থা টাদ ও নেহাল টাদ। মনস্থা টাদের ভিন প্ত—রখুনাণ, বমানাথ ও প্রাণনাণ। নেহালটানের মতক প্তের নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। রমানাথের ছই পুত্ত, ক্মলাকান্ত ও মাধব। কৃষ্ণকান্তের ছই পূত্ত, ভক্ষরাণ ও চৈতল্পচরণ। চৈতল্প-চরণের ছইপ্তা, স্থানাথ ও ক্ষেত্রাণ রায়।

পূর্বেই উক্ত হইরাছে, নল্দীপরগণা কিছুদিন সীভারানের উত্তরা-ধিকারিগণের হল্পে ছিল। কেহ কেহ বলেন, সীতারানের উত্তরা-দিকারিগণের মধ্যে জনিদারী কাহার নামে বন্দোবত করিয়া লঙ্গা হইবে এই গোলবোগে তাঁহারা জনিদারী প্রাপ্ত হন নাই। ভানস্থানর ও রামদের হইজনে ছই নামে জনিদারী বন্দোবত করিয়া লইবার জন্ম মুর্শিদাবাদে গমন করেন। তাঁহারা দীর্ঘকাল পুরে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার কোঁন পরগণাই প্রাপ্ত হন নাই। তথন সকল পরগণার বন্দোবত শেষ হইরাছিল।

সীভারাদের মৃত্যু ইইলৈ, লক্ষ্মীনারারণ ও শ্রামস্থলরের মুর্লিদাবাদ হইতে আগমনের পর এবং শ্রামস্থলর ও রামদেবের মুর্লিদাবাদে বিতীয়-বার গমনের পৃর্বে মহক্ষদপুর অঞ্চলে সীভারাদের অমিদারীর প্রার্থিগণ আনেক অলীক গল্প প্রচার করিরাছিল। সেই সকল গল্পের সভ্যাসভ্য অবগত হইলা মুর্লিদাবাদে বাইতে শ্রামস্থলর ও রামদেবের বিলম্ব হইলাছিল। সেই গল্পুনি এই:—

- ১। সীতারামের মৃত্যুর পর সীতারামের বিচার হইরাছে। সীতারাম রাজনোহী, আব্তরাপ ও অনেক মৃস্লমান সৈনিকের প্রাণহস্তা—সীতা-রাম বার্ষিক ৭৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব স্থাদার করিয়া লইরাছেন। যদি সীতারামের উত্তরাধিকারিগণ ১৪ বংসরের বাকী কর ৭ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা নগদ দিতে না পারেন, তবে তাহাদিগকৈ বাবজ্জীবন কারাবার্য করিতে হইবে।
- ২। ৭ কোটা ৬২ লক টাকা আলামের জন্ম সীভারামের পরিজনের শুভি অভ্যাচার করা হইবে। ভাহাদিগঁকে বজরার পুরিয়া চাবি দিরা কুড়াল মারিরা পদার ডুবাইলা দেওরা হইবে।
- ৩। শীতারামের পুত্রগণের মধ্যে, কেই সুর্শিদাবাদে জমিদারী বিন্দোবত করিয়া আনিতে গেলে তাহাদিগকৈ মালা পর্যন্ত পুঁতিরী বড় বড় নবাবী কুকুর দিয়া বাওরান হইবে।

खरे नर्व नेरबाद भूंग कि अभिवाद जन देन अपान यक्षाचे मेक्सनारंत्र म

लाज्रानीय निविधत मक्मात मत्रामित्राम मूर्णिनावादन यान । निविधत्वत যাওয়া সম্বন্ধে একটা কবিতা আছে-

> "সন্ন্যাসীর বেশে গিরি. প্রবেশি নবাবপুরী. জনে জনে জিজ্ঞাসিল বার্তা। (कह बान ह'ाउ भारत, (कह बान कु किरत, তেমন নিষ্ঠুর বঙ্গকর্তা॥ ঘুরে ফিরে বছ দিন, করে অঙ্গ শ্রীহীন, সত্য কথা জানে গিরিধর। नकनि अनीक गद्य, त्राका गरेवात कत्र, রটে কথা--বছতর॥ নবাব বিয়স মুখে, কথা কন অতি হৃঃখে, উঠিলেই সীতানাম কথা। वीरतन्न व्यथान बीन, नावा भागत्म कीन, ষত কাৰ্য্যে বড বার মাথা। সেই গেল ছেড়ে বঙ্গ, কাণা কড়ি এক অনু, তার মত আছে কয়লন। ধন্ম রাজা দীতারাদ, কলিতে দ্বিতীয় রাম, ্থাৰে জ্ঞানে কৰ্মে বিচক্ষণ॥"

দেওয়ান রম্মন্দনের ভ্রান্তা রামজীবন গায় সীতারামের অধিকাংশ পশ্চতি মন্দোবক করিয়। দীতারামের মহম্মধপুরের রাজপ্রাসাদেই স্থলর কাছারী সংস্থাপিত করিলেন। **তাচার কর্মচারিগণ ছলে বলে ন**লদী नवनना नहेर्ड (हड़े। नाहेर्ड कालिएन। ननहीं हहेर्ड (वाहारे, দীবলিয়া প্রভৃতি করেকটা তরফ বাহির করিয়া লইলেন। বংকালে প্রাত:মরনীয়া মহারাণী রাণীভবানী নাটোরে রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতেছিলেন, তথন প্রেমনারায়ণ রায় নগদী পরগণার গোলঘোগ মীমাংসার জন্ম তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। সীতারামের সমগ্র জমিদারী তাঁহার উত্তরাধিকারীর সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে, গভর্গমেণ্ট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। প্রেমনারায়ণ এই মন্তব্যের কিছুমাত্র জানিতেন না। বংকালে প্রেমনারায়ণ নাটোরের বজে ও সমাদরে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তথনই বৃদ্ধিমতী রাণীভবানী তাঁহার পৈতৃক জনিদারী চিরস্থামী বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। এই সঙ্গে হতভাগা প্রেমনারায়ণের নলদী পরগণাও বন্দোবস্ত হইয়া যায়। পরিশেষে মহারাণী প্রেমনারায়ণকে নলদী ও সাঁতির পরগণার মধ্যে প্রেমনারায়ণের ভরণপোষণের জন্ম কিঞ্ছিৎ ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। প্রেমনারায়ণের ভ্তাগণকে কিছু চাকরাণ জমিও দান করেন।

নাটোরের পতনের সমরে যথন রাজা রামক্রম্ণ যোগে ময় এবং তাঁহার জমিদারীর পরগণার পর পরগণা করের দায়ে বিক্রম্ব হইতেছিল, তথন পাইকপাড়ার রাজবংশের পূর্বপূর্বেষ দেওরান গলাগোবিল নিংছ নলদী পরগণা ক্রম্ব করেন। তিনি সীতারামের বংশধরগণের ত্র্গতির কথা শুনিয়া ও অজাতীর রাজবংশের সম্ভ্রমরক্রার জন্ত সীতারামের বংশধরগণকে বাষিক বার শত টাকা বৃত্তি দান করিতেন। ঐ বৃত্তি নবকুমার রামের সমরে ছয়শত টাকা ছিল, পরে নবকুমারের বৃত্তদশার ঐ বৃত্তি ৩৬০ টাকার পরিণত হয়। নবকুমারের ত্রী মাসিক ১০ টাকার

হারে বৃত্তি পাইতেন। প্রায় ২০ বংশর অতীত হইল, এই বৃত্তি বন্ধ হইরাছে। সীভারামের শেষ বংশধন উমাচরণের অবস্থা অতি শোচনীয়। উমাচরণ একে প্রাচীন ও সন্তানবিহীন, ভাহাতে আবার গ্রাস আছো-দনেরও সাতিশর কট। কালের কি ভ্রানক পরিবর্ত্তন। বাঁহার পূক্ষ-পূরুষের বার্ষিক আর ৭৮ লক্ষ টাকা ছিল, আজ সে নিরন। অনুষ্টচক্রে কালের প্রভাবে কাহার ভাগ্যে কি ফলোদয় হয়, ভাহা বিশ্বস্থা ভিন্ন আর কে বলিবে পূ

পক্ষীনারায়ণের শেষ বংশধর দেবনাথ রায়ের অবস্থাও বড় ভাল নহে। তিনি হরিহরনগরের বাটীতে বাদ করেন। তাঁহার সামান্ত সম্পত্তি আছে, তাহাতেই কোন ক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তাঁহার পৈতৃক ঠাকুর শ্রীধর এখনও বিশ্বমান আছেন। দেবনাথের গৃহে উদয়নারায়ণের সাঁজোরালী চাপরাদ দৃষ্ট হইরাছে।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

## যুদ্ধান্তে মহম্মদপুরের অবস্থা, দীতারামের রাজ্যভাগ ও মহম্মদপুরের পরবর্ত্তী কীর্ত্তি

युक्तारस भूगमान रिमिक्शम नशवनुर्शत छात् स्टेन । मीजावारमव 
एर्लिए वाक्षात । वाक्षानी वाक्षीय मस्यमभूत नशव भूर्लिर छात्र छात्र 
यनम् इरेन्नाहिल । मीजावारम्य एए इत्रान, एम्बान, भूष्मी, मतकात, 
कामनर्था, स्थान-निम, स्था-निम প্রভৃতি কর্মচানিবর্দ স্তীপ্ত 
প্রভৃতিকে পূর্বেই স্থানাম্বরিত করিয়াছিলেন । তাঁহাদিগের মূল্যবান্

स्वाम অধিকাংশই পূর্বে ছিল না। দীজারাদের শুক্র, প্রোহিত, 
কবিরাজ ও মৌলবীগণ পূর্বেই সভর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
মহম্মদশুর নগরের প্রজাগণও অনেকেই ঘর্ষার ছাড়িয়াছিল। দ্যারাম, সিংহরাম প্রভৃতি উচ্চপদ্ম দেনাপতিগণ লুঠন করিতে নিবেধ 
করিলেও মুদল্যান দেনাগণ বাজার পূর্ঠন করিল, বাজারের মিটাল 
দক্ত লুটিয়া থাইয়া ফেলিল। সীজারাদের রাজভবনের সকল জ্বা 
অপহরণ করিল। সিংহরাম ও দ্যারাম বহু চেটায় দেবালর সকল ও 
ফেবসম্পতি সূর্ঠন ইইতে বক্ষা করিলেন।

বেলা বেড় প্রক্রের সময় জ্বোৎফুল বিজয়ী মুসলমানসৈত্তগণ ছেওয়ান বন্ধনাবের ভবনে উপস্থিত ক্ইল। আলাহো আকবর রুবে- গৃহ ও গৃহপ্রালণ প্রকশিত করিল। এই সমরে বর্নাথের অল্লব্যঞ্জন পাক করা হইতেছিল। বৃদ্ধ দেওরানজীয় নিষেও না মানিরা সৈনিকগণ পদাবাতে রন্ধনের ইাড়ী সকল চুর্ণ করিল। কথিত আছে, বহুনাথের অভিসম্পাতে তৎক্ষণাৎ হুইটা ধবন-দৈনিকের মুখ হুইতে রক্ত নির্গত হুইতে থাকে ও ভাহারা ভবলীয়া সাক্ত করে।

ভারপর দৈনিকগণ পেঝার ভবানী গ্রসাদের গৃহে গমন করিয়াছিল।
ভবানীপ্রসাদ অঞাজ স্ত্রীলোকদিগকে পূর্বেই তাঁহার শুণুরালরে নলিয়াগ্রামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধমাতা স্বর্ণমন্ত্রী দশভূজার সেবা
পরিত্যাগ করিয়া কুটুখগৃহে গমন করেন নাই। দৈন্তগণ দশভূজামূর্ত্তি
অপহরণে অভিলাধী হইলে, বৃদ্ধা মন্দিরদার ক্ষম করিয়া ঘারে দভায়মানা
ছিলেন। দৈনিকগণ ঘার ভালিয়া ও বৃদ্ধাকে পদাঘাত করিতে উল্পন্ত
ইইলে সিংহরাম ও দয়ায়াম আসিয়া উপনীত হইলেন। লুঠনকারীদিগকে একেবারে ফাঁসি দেওয়া হইবে এই আদেশ প্রচার করায়
দৈনিকদিগের সুঠনকুক্রিয়া নিবৃত্ত হইল। ভবানীপ্রসাদ সেই দিন
রাত্রেই তাঁহার মাতা ও জগন্মাতা দশভূজাকে নলিয়ায় প্রেরণ করিলেন।

নীতারাদের রাজধানী লুঞ্জিত হইল এবং জাল ফেলিয়া রাজকোষ
পুদ্ধিনী হইতে ধন রক্ক উঠাইয়া মুর্নিদাবাদে প্রেরিত হইল। কিন্ত
সদাশর দয়রোম লইলেন কি ? স্বার্থশুন্ত ভক্তিমন্ত ধর্মান্তীর লুঞ্জিত দ্রব্য
স্পর্শন্ত করিবেন না, বস্তুতঃ ভিনি লুঠনকারীদিগকে লুঠন হইতে নির্ভ্ত
করিবার ব্যাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন। জয়োল্লাসে মন্ত মুসলমানসৈনিকের
লুঠনপ্তি রোগ করা মুসলমান-সেনাপতির ও সাধ্য হইল না। স্বার্থশুন্ত
করিবারত করারাম বহুস্বদ্পুর্জ হইতে ধনরত্ব না লইবা তাঁহার ভক্তিক

জবা, তাঁহার সাধনের ধন কেবলমাত্র কঞ্জী বিগ্রহ লইলেন। এই পরম ধন তিনি পরম বত্রে বস্ত্রাব্রত করিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। এই ক্ষেত্রে পাদপত্রে 'দয়ারাম বাহাত্র' এই শক্ষণ্ডলি থোদিত আছে। দয়ারাম ক্ষণ্ডলীকে গৃহে লইয়া কিছুদিন পরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহের পূজা-অর্চনা দিঘাপতিয়ার রাজবাটীতে অভ্যাপি নিয়মিতরূপে হইতেছে। দয়ারাম লোভী, স্বার্থপর, বড়্বস্ত্রকাবী ক্-প্রকৃতির লোক হইলে তিনি কথন লুঠনজব্যের ভাগ পরিত্যাগ করিতেন না। তৎকালে লুঠনজব্যের ভাগগ্রহণ বিজয়ী অধ্যক্ষের পক্ষে পাপ বা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না। যে দয়ারাম এতদ্র ক্ষণ্ডক, যে দয়ারাম এতদ্র স্বার্থশৃত্য, সেই দয়ারাম কর্তৃক কোন বড়্বস্ত্র ও অসহপার অবল্বিত হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশাস করিতে পারি না। পাপের সংসার ভায়ী হয় না। আমরা দয়ারামের বংশের উন্নতি ও প্রীর্দ্ধি দেখিরাও অন্মান করিতে পারি, তিনি কর্ত্রিয় বাডীত দীতারামের পতন সম্বন্ধে অক্স কোনক্রপ পাপের কার্য্যে লিপ্ত হন নাই।

রাজা রামজীবন লব্ধ-জমিদারীর সদর-কাছারী মহম্মদপুরে স্থাপন করিয়া যান। তিনি সীভারামের প্রদত্ত সম্পত্তিতে সীভারামের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রাহ ও অতিথিসেবা এবং পর্বাস্থান্তর কার্য্য সকল রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া যান। রাণী ভবানীর সময়ে মহম্মদপুরের কিছু উন্নতি হয়। রাণী ভবানী গঙ্গাতীরে মূর্শিদাবাদে বিধবা-তনয়া তারামণির সহিত অবস্থিতি-কালে ইন্দ্রির-দাস হিতাহিতজ্ঞান-বর্জ্জিত সিরাজউদ্দৌলার দৃষ্টি সৌম্ম্র্য্যান্দ্র মন্ত্রী বৌবনসন্থাসিনী ভারামণির প্রতি পতিত হয়। ভবানী তারামণিকে মহম্মদপুরে আনিয়া লুক্কায়িত অবস্থার রাথেন <sup>88</sup>। আবার মহম্মদপুরের প্রাচীন গড় সংস্কৃত হয়। কানাইপুরে রাজনন্দিনীর বাসের উপযুক্ত
নিরাপদ্ ভবন নির্নিত হয়। ভারামণির স্বামীর নামাল্লাবে রামচন্দ্রবিগ্রহ ও ভদীর মন্দির সংস্থাপিত হয়। তাঁহার আফিকের জল্প
শিবমন্দির ও শিব প্রভিন্তিত হয়। অরপুর্ণা সদৃশ ভবানীর ভনরার
মহম্মদপুরে আগমনে মহম্মদপুর বেন সজীব হইরা উঠে। মহম্মদপুর
আবার নৃত্তন শোভা ধারণ করে। মহম্মদপুরে দেবসেবার আবার
স্ক্রন্দারক্ত হয়। এখানকার বাজার আবার জমকাইয়া উঠে। স্থানীয়
অধিবাসীর মনেও রাজনন্দিনীর আগমনে আবার রাজভবন হইবার
আশা উদিত হইয়া উঠে; কিন্তু সে আশা অকুরেই বিনপ্ত হয়।

বোগী রাজা রামক্ষের বিষয়ভোগ-বাসনা ছিল না। তাঁহার এক এক পরগণা বিক্ররের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৈবকার্যাের বাধা অপনীত হইতেছে ভাবিয়া ভিনি পরমানন্দে মহোৎসবে জয়কালীর বাটাতে পূজা দিতে লাগিলেন। যৎকালে বিষয়-ভোগাভিলায-পরিপূর্ণ তাঁহার পরিজন ও কর্মচারিগণ বিষাদে অপ্রবর্ধণ করিতে লাগিলেন, তিনি দোৎসাহে গোৎসবে সাগ্রহে হাস্তমুবে পূজা দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জমিদারীর মহিমসাহী, নসরতসাহী, নবিসসাহী, নলদী প্রভৃতি পরগণা পাইকপাড়ার রাজবংশের আদিপুক্ষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ক্রয় করিলেন। সাহাউন্ধিয়াল প্রভৃতি পরগণা দিখাপতিয়া রাজবংশের নিলামধরিদা জমিদারী স্বত্ব হইল। সাঁতৈর প্রভৃতি পরগণা অপ্রেয়গণাবিন্দ বিশ্বর বিশ্বরা করিলেন ও পরে তাহা প্রীয়ামপুরের গোলামী বাবুগণ ক্রম করেন। নলদীর অন্তর্গত তরপ ধোঁয়াইল চাকার নবাব গণিমিঞার আদিপুক্ষ ক্রম করিলেন। তরপ দিখালিয়া

চাঁচড়ার রাজা ক্রের করিলেন। তেলিহাটা রোকনপুর প্রভৃতি পরগণা নড়াইলের জমিদারবংশের আদিপ্রুষ বাব্ কালীশঙ্কর রার নিলামে ধরিদ করিলেন। থোড়েরা পরগণা কলিকাতা মহানগরীর হাটথোলার দত্ত বাব্দিগের ও মকিমপুর পরগণা রাজী রাসমণির জমিদারীস্বত্ব হইল। অক্সান্ত পরগণা আর আর জমিদারগণ ক্রের করিলেন।

কালের কৃটিন গভিতে লক্ষ্মীর চঞ্চলতা-দোষে, সীভারামের পরগণাগুলির মধ্যে পদ্মার দক্ষিণ পারে কোন পরগণাই নাটোর-রাজবংশের
জমিদারী থাকিল না। সীজারামপ্রদত্ত নিজর স্বস্থ কেবল নাটোরের
রাজগণ দেব-দেবাইত ভাবে দখল করিতে লাগিলেন এবং কোন মডে
দেবসেবা চালাইতে লাগিলেন। দেবসেবার অনেক ক্রটি ও বিশৃত্যলতা
হইতে লাগিল। মহম্মদপুর নগরের প্রী ও সৌন্দর্যের কোন হ্রাস হইল
না। দীবাপতিয়া, পাইকপাড়া ও নড়াইলের জমিদারগণ মহম্মদপুরে
স্থানর স্থানর কাছারী নির্মাণ করিলেন। দীবাপতিয়ার বিষ্কৃতক্ষ
রাজগণ আবার মহম্মদপুরে ক্রক্ষক্ষী বিগ্রহ ত্থাপন করিলেন। মহাসমারোহে তাঁহার পূজা অর্চনা হইতে লাগিল। সাঁতৈর পরগণা
ধোঁরাইল তরপের কাছারীও মহম্মদপুর নগরের মধ্যে বাউজানিতে
ও ধোঁরাইল গ্রামে সংস্থাপিত হইল।

সীতারামের স্বাধীন রাজ্যের পরিবর্ত্তে একাদশ জন সেনানায়কের পরিবর্ত্তে এবং সীতারামের জ্বস্থারোহী, ঢালি ও বেলদার সৈত্তের পরিবর্ত্তে পরাধীন জমিদারগণের জ্বমিদারী কাছারী জমিদার-নামেব-সণের জ্বতাচার ও জমিদারী সৈত্ত, পাক ও পেরাদাগণের ক্রকচি ও কুপ্রবৃত্তির পরিচয়ে মহম্মদপুর পূর্ণ হইল। জমিদারী পাক পেরাদা ও

বৈক্লগণ পরক্ষার কলছ করিতে লাগিল। পরক্ষার পরক্ষারের মন্তক চুর্গ করিতে লাগিল। বে স্থানে ৬০ বা ৭০ বংসর পূর্ব্বে স্থাধীন রাল্যা স্থাপনের আশা, একভার বীজ, শান্তির উচ্ছ্বাস, সৌভাগ্যের আনন্দন্মর কোলাছল বিরাজ করিত, সেই স্থান এই সময় দালা হালামা অত্যাচার উৎপীড়নে পরিপূর্ণ হইল। স্থাধীন রাজ্যস্থাপনের আশার স্থলে পরগণার সীমাহরণের দালা,—মোগলবিক্লছে স্থাধীন হিন্দু-রাজ্যস্থাপনের আশা স্থলে এক জনিদারের ক্ষকের ক্ষেত্র অপর জনিদারের কর্মকোরি-কর্ত্ব লুঠনের ষড্যন্ত্র, দস্যতা-নিবারণ স্থলে দস্যতাকরণ প্রভৃতি কার্য্যের অমুঠান চলিতে লাগিল।

এই সৰ ৰিবাদ বিসম্বাদ সন্দর্শন করিয়া প্রাচীন মুরলী বর্জমান বশোহর জেলার মাজিট্রেট কালেক্টর গভর্গমেন্টের নিকট ১৮১৫ সালের ১৬ই মার্চ গবর্গমেন্টকে মুরলীর জেলা মহম্মদপুরে স্থানাস্তরিত করিছে পত্র লিখিলেন। ১৮১৫ সালের এপ্রিল মাদেই মহম্মদপুরে পুলিস টেসন ও মুন্সেকি চৌকি বিসল। মহম্মদপুরে জেলা করিবার জরনা করনা চলিতে লাগিল, পুলিস ভয়ে দালা হালামা কমিল ও জমিদারী ফোজের সংখ্যা হ্রাস হইল। ১৮৩২ স্থাইকে (বালালা ১২৩৯ সালে) কালীগলা নদী শুদ্ধ হওয়ায় ও মহম্মদপুরের পশ্চিমে পার্মন্থ বিলগুলির খাল বন্ধ হওয়ায় এবং মহম্মদপুরের জনসংখ্যা হ্রাস হওয়ায় বন জলল উৎপন্ন হওয়ায় মহম্মদপুরের ম্যালেরিয়া অরের উদয় হইল। এই প্রাণনাশক বিষমর জর মহম্মদপুরের ক্ষমে সাখন করিয়া নলভালা অভিমুখে ধাবিত হইল। তথা হইতে জ্বেম সকল বঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মহম্মদপুরে উৎপন্ন ম্যালেরিয়া জয় এখন বলের ভয়ানক ত্রাস হইয়া

পড়িয়াছে। মালেরিয়ার সংহাদরা ভগিনী উলা গ্রামে জনাগ্রহণ করিয়া তাহার বিনাশ সাধনপূর্বক জ্যেষ্ঠা সহোদধার অফুগমন করিয়া ওলাউঠা নামে সমন্ত বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। সম্প্রতি আবাঢ় কার্ত্তিকে মালেরিয়া এবং ভাজ, অগ্রহায়ণ ও চৈত্রে কলেরা এই তুই ভয়ক্ষরী রাক্ষ্মী বঙ্গের শত শত সন্তান উদর্গাৎ করিতেছে। কত কত क्नक क्रमनीरक भाकमागरत जामारेरजस्म, क्रज श्रूरश्रद मःमात्र ग्रमारम, কত গ্রাম ও নগর অঙ্গলে পরিণত করিয়া উঠাইতেছে। অধীনতা-নিপীড়িত বলে ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠার দর্পে প্রতি-পরিবারের অনেক আশা লোপ হইতেছে ও বঙ্গের অনেক গৌরবর্ষি অকালে রাছগ্রাদে নিপতিত হইতেছে। বাঙ্গালী ভীক ও চুর্বল নহেন, কিছু দিন ইংলতে ডেকু অর জিল, তাহাতেই ইংলগুীয় লোকেরা বলেন খে, নেলগন্ প্রভৃতি বিখ্যাত বীরগণের দেহ তুর্বল করিয়াছিল<sup>86</sup>। ম্যালেরিয়া ও কলের। বঙ্গে অর্দ্ধ শতাদীর অধিক কাল বিরাজ করিতেছে। এমন বাঙ্গালী নাই, যিনি একবার না একবার উভন্ন রাক্ষ্মীর কোন না কোন রাক্ষনীর গ্রামে পড়েন নাই। তাই আৰু বালাণী চুর্বাণ, ভীক, উত্তম ও উৎগাহহীন। এই অবের প্রাত্তাবের সঙ্গে সঙ্গে নড়াইল জমিদারের মহম্মদপুরের কাছারী নড়াইলে উঠিয়া গেল, দীঘাপতিয়ার জমিদারীর সদর কাছারী মহম্মদপুর হটতে বুনাগাতিতে স্থানাস্তরিত হইল। পাইকপাড়ার রাজবংশের সদরকাছারী স্থানান্তরিত হইয়া পরগণা নৰদীর কাছারী লক্ষ্মীণালায় ও মহিমসাহী নসিবসাহী প্রভৃতি পরগণার কাছারী বেলিয়াকান্দিতে সংস্থাপিত হইল। গণিমিঞার पूर्वभूक्व कवन (भावाहेन काभूरतत्र भोनवी परत कहा निवाह क्षित्र তাঁহাকে উপহার দিলেন। সাঁতৈর ও ধোঁরাইলের কাছারী মহত্মদপুরে থাকিল। দীঘাপতিরার ক্সঞ্জী বিগ্রহ বহু দিন মহত্মদপুরের ভগাবস্থা অবলোকন করিয়া ১৮৮১ সালে দীঘাপতিরার চলিরা গেলেন।

মহশ্বদপর প্রীভ্রষ্ট ও তথাকার অমিদারী শক্তি গ্রাদের আবার এক মৃতন কারণ আসিয়া উপত্তিত হইল। বর্দ্ধমান মহারাজের ষত্নে প্তনি मुम्पेलिय क्य जामाराय क्या करेम क्यांट्रेस श्राहिक इटेल । नीलकर সাহেবগণ নিম্নবঙ্গে আদিয়া উপন্থিত ছটলেন। তাঁছারা নদীতীরত প্রত্যময় জমি নীলচায়ের উপযুক্ত মনে করিলেন। তাঁহার। জমি-দারীর আর অগ্রাহ্ম করিয়া নীলের আর দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা ৫০০, টাকা হস্তব্দের গ্রাম ৬০০, টাকা হস্তবুদ ধরিয়া পত্তনি হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সীতারামের রাজাগুলি বাব্ধালি, यननशांति, नहांता, हाजिवा, बायनगत, हासवाश्व, जामानश्व, जाय-তৈলন, হাটা, বেলেকান্দি, খোড়াদহ, সিন্দুরিয়া, শ্রীধোল, মীরগঞ্চ প্রভৃতি मांभर्षंत्र वह नीन कनमार्त्त कृती প্রতিষ্ঠিত হইল। জমিদারীশক্তি श्रम नीमकत्रनिक व्यवमञ्ज वर्षेषा उठिम । स्विमात्री मरकास कथा बाबहादात পরিবর্ত্তে मीनहांबमः काछ कथा, खादाभी ও কাডেলি নীল. मीन्डाय, नीनपात्तन, नीनव्यन, नीनपालान, नीनपालनि, नीटनव टाउप, मीरनव त्ड़ी, मीरनव, श्रमाम, नीरनव कवमा, नीरनव कड़ा, नीरनव ठानव, দীলের দেওয়ান, নীলের থালাসী, নীলের সাহেব, নীল যাওয়ার রাস্তা ও भीन हनात बान প্রভৃতি नरम निम्नदन পরিপূর্ণ হইল, জমিদারী শক্তি বেন লোপ হইরা পেল, জনিদারগণ কুঠীয়ালগণের বৃত্তিভোগী হইরা উঠিলেন।

अरे मनदत्र नज़ारेत्वत जमिशात्रवः मधारू-प्रामपुण वाव तामक्रजन

রায় জমিদারী কার্য্য পর্যালোচনা করিভেছিলেন। নীলকর-নিপীড়িত প্রজার হংথে তাঁহার হাদর কাঁদিল। তিনি তাঁছার যশোহর পাবনার ছই প্রধান মোক্রার কালিয়া-নিবাসী গিরিধর সেন ও আড়পাড়ানিবাসী জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যারের মত লইলেন। বাটার অমাত্য ব্রহ্মকিশোর সরকার ও পিতামহ-বন্ধু নাটোরের ভৃতপূর্ব্য কর্মচারী করভীনিবাসী রাজচক্ত সরকারের (এ) পৌত্র মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিলেন। তিনি নীলকর-অত্যাচার নিবারণের জক্ত অক্লান্তদেহে, পরিশ্রম ও মুক্তহন্তে অর্থবার করিতে লাগিলেন।

নীলকরের অভ্যাচার দেখিয়া সন্তুদয় দীনবক্ষু বাব্ নীলদর্পণ নাটক লিখিলেন। নীলদর্পণ লিখিত হইবার সময় ১৮৬৮ সালের পুর্বের নীলকর সাহেবদিগের প্রভিক্লে যে অগ্নি জ্বলিল, তাহা ১৮৮৯ সালের নীলশক্তি গ্রাস করিয়া নির্বাণিত হইয়া গেল। সেই শক্তিগ্রাসের শেষ রক্ষভ্মিও সীভারামের চিভবিলোদনের বিনোদপুর হইয়াছিল। ১৮৮৯ সালে মিলিটারী পুলিসে বিনোদপুর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

মহম্মদপুর ধ্বংসের পর ১৮৫৩ খুষ্টাব্দে মহশ্মদপুরের মূন্দেকী চৌকী মাগুরার স্থানাস্তরিত হয় এবং কৃটীয়াল সাহেবদিগের মানলা মোক্ষমা বিচারের জক্ত মাগুরার একজন জয়েন্ট মাজিট্রেট দিয়া মাগুরা-মহক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইল। জেমে মাগুরা, বিনাইদহ, নড়াইবা, চুরাডাজা, মেহের-পুর এবং প্রথমে কৃষার্থালী পরে কৃষ্টিয়া মহক্ষা নীলকর সাহেবদিগের জ্তাচার নিবারণার্থ সংস্থাপিত হয়।

আনেক নীলকরদিগের পত্তিন সম্পত্তি আবার জমিদারগণেশ থাস্ ইইয়াছে। আনেক গৃহত্ব পত্তিনদার হইয়া বসিহাছেন। পাইকপাড়াল রাজবংশের জনিদারী এ অঞ্চলে হাসবৃদ্ধি হয় নাই। দীবাপতিয়ার জনিদারী, পালন ও শাসন গুণে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। নিক্মপুরের রাণী রাসমণির জনিদারীর বিল ঝিল গুকাইয়া যাওয়ায় অধিকতর লাভজনক হইতেছে। ঝড়েরার আয়ও বৃদ্ধি হইতেছে। নসরৎসাহী পরগণা বহুধণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বেলগাছি পরগণা নলডাঙ্গারাজবংশ জয় করিয়াছিলেন। তাহারও কিয়দংশ এখন নড়াইলের জনিদারবংশের হস্তগত হয়য়াছে। তরপ ধোঁয়াইল জাপুরের মৌলবীদিগের হস্ত হইতে বিখ্যাত ডেপুটী মাজিপ্তেট ওবেদউল্লা খাঁ বাহাত্রের হস্তগত হয়। উক্ত ডেপুটীর বংশধরগণ উক্ত তরপ বাবু ষত্নাথ রায় বাহাত্রের নিকট বিক্রেয় করিয়াছেন।

ষহবাবু ধেঁারাইলের কাছারীর ও বাজারের উন্নতি করিবার চেই। করিতেছেন। বহুবাবুর অধীন প্রজাইস্বজের রেকর্ড অব্রাইট করা উপলক্ষে আমরা সীতারামের প্রদন্ত হিন্দু ও মুসলমানের অনেক নিকরের সনন্দ দেখিয়াছি, তাহার নকল বারাস্তরে প্রকাশ করিব। সে সব দলিল কালেক্টরীতে দাখিল আছে। তাহার সত্যাসত্য বিচারসাপেক্ষ।

কালের কৃটিল গতিতে ভাগ্যলন্ধীর চঞ্চলতা-দোষে, সীতারামের
৪৪ পরগণার একণে বছলোকের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছে। মহন্দপুরের
ছইপ্রাত্তে গাঁতৈর ও খোঁবাইলের কাছারীদর যেন ছই সৈনিকৈর
হত্তমত ছইটী কীণালোক-লঠনের ন্তার রহিয়াছে। সীতারামের রাজ্যানসানত্ত্বপ ক্রণার খোর সমরের পর সারজন্ সুরের সমাধির আরোজনের
ভার ভাষারা বেন সীতারামের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ সমাধিত্ব করিবার

পাষোজন করিতেছেন। মহত্মদপুরের বর্তমান পুলিস প্রেসন, রেজেটারী আফিস ও ডাকবর বেন দেই সমাধিকার্যের তর্বাবধারণ করি-তেছে। বিষয়ভা, নিস্তর্কাভা ও নৈরাগ্র বেন মহত্মদপুরের জঙ্গলে বাস করিতেছে।

# অফীদশ পরিচ্ছেদ

#### মহম্মদপুরের বর্ত্তমান অবস্থা ও দীতারামের চরিত্র

আর দে রামও নাই দে অবোধাাও নাই। সাধীনভার রঙ্গভূমি, बोतगरनत चाराम, नारमारमत हार्हे, खनी, खानी ७ निम्नीत निरक्তन बाक শ্বাপদপরিপূর্ণ অরণ্যে পরিণত। সীতারামের ছুর্গ আছে বেত্সাদি কণ্টকীলভার ও বক্ত হিজল, কদম, অখখ, বট প্রভৃতি ভরুরাজিতে সমাচ্ছর। সম্প্রতি মধ্যাফে সৌরকরের সহস্র রশ্মির এক রশ্মিও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। মধ্যাহ্নকালে তথার শুগাল, বরাহ, ব্যান্ত্র প্রভৃতি জন্তাণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। চমচটিকাপুঞ্জ ভয় মট্রা-লিকার প্রতিককে দিবাবিভাবরী পক্ষ ব্যঙ্গন করিতেছে। সীভারামের অট্রালকাসমূহের ইউকরাশি স্তুপীক্ত ইইয়া রহিয়াছে। সীভারাসের হুর্ণের ও গড়ের মধ্যে দক্ষিণের গড় লৈবালে ( পানায় ) অঙ্গ আচ্চাদন ক্রিয়া লক্ষায় জনলে মুখ লুকাইয়া আছে। অন্ত তিন গড় অগৌরবে জীবন রক্ষা অপেখ। মৃত্যু শ্রেড়স্কর মনে করিয়া পদাস্কমাত্র রাখিয়া ভূগভে শীন হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণ, দশভুজা, রামচক্র ও কানাই নগরের कुक्षवलदारमञ्जूषाह मध्यचन्त्रीत वाक्रव्हाल (मक्सिवीलन रचन मट्स) मर्सा বঙ্গারিক সীতারামের ছুল্লিষ্ট শোকে দীর্ঘনিখাস পরিত্যাগ করিতে-ছেন। দেবদেবায় দেবগুণ যেন সীতারামের শোকে হবিষার আহার

করিতেছেন। সামান্ত অতিথিসেবার যেন কোনমতে সীতারানের দৈনিক তর্পণাঞ্জলি দান করা হইতেছে। একটা ডাকঘর, রেজেইবী অকিস ও পুলিশ ষ্টেদন যেন মহন্মদপুরে সীতারামের শ্মশানে মৃতের শেষ চিল্ল মুন্ময় কল্যা, রজ্জু ও ভগ্ন খটা সদৃশ পডিয়া রহিয়ছে। আজ শ্রীসমৃদ্ধিসম্পান মহানগরা কভিপয় জঙ্গলারত, শ্রীহীন ম্যালেরিয়া-নিপীড়িত দরিত অধিবাদিগণ কর্তৃক অধ্যুসিত পত্নীতে প্রিণ্ড ইইয়ছে। আজম্মশুরের লোকে জানে না যে. মহন্মদপুর একদিন শিক্ষা, শিল্প ও ধাণিজ্যের রক্ষালয় ছিল, —দেশী, বিদেশী, জ্ঞানী ও গুণী লোকের গ্মনা-গ্রমনের কোলাহলে পূর্ণ ছিল।

কাল! তোমার কি মহতী শক্তি, তোমার কি বিশাল উদর, তোমার কি বিকট দশন, তোমার কি ভীষণ জঠরানল। তাম রাজ্যের পর বাজ্য গ্রাদ করিতেছ, নগরের পর নগর উদরসাৎ করিতেছ, নগর এশান করিতেছ, জন-কোলাহল বায়ুর মর্মান্ডেদী আর্জনাদে পরিণত করিতেছ, তোমার যে গ্রাদে কুরুরাজ্য গিয়াছে, তোমার যে দশনে যহ্বংশায়গণের চকালালসা ভৃপ্ত করিয়াছে, তোমার যে আস্তে পারস্ত, গ্রীদ, মিশর, কার্মেজ, প্রাচান রোমক সামাজ্য নিপতিত হইয়াছে, তোমার দেই মুখেই সীভারান ও তাঁহার নগরা লুপ্তপ্রায়! ধ্বংস্নাধন তোমার নিত্য কর্ম, কিন্তু দামাত্ত নগরের অল্লিনের স্মৃতি বড় মর্ম্ম-গ্রীড়াপ্রদ! তোমার কার্য্য ভূমি অবারিত গতিতে সম্পন্ন করিতেছ, কিন্তু আমরা মানব—ক্ষুদ্র মানব—আমাদের কর্ত্র্যের কিছুই করিতে পারি না।

সীতারাম নাই, কিন্তু সীতারামের বীর্জ, নহস্ত, ধার্মিকতা, সদেশ-প্রেমিকতা, আত্মেংস্গ্রীলতা লোকগ্রুপ্রাণ্ড বিল্লন্থীতে ও তাঙার কার্ত্তিগুলিতে দেদীপামান রহিয়াছে। কাল্সহকারে কিম্বদন্তী বক্তাদিগেব ক্তিভেদে সীতারামকে সদস্থ অনেক গুণের আধার করিয়া উঠাইয়াছে। কাল্নাখাত্মো সীতারামের নিদ্দলক উজ্জ্ব চরিত্রে যে সকল কলক্ষবেখা পড়িয়াছে, ভাঙা অনায়াদে বিদ্রিত করিতে পারা যায়। মীতারাম বশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের ভাষা পিত্রহস্তা ও জামাতা রামচন্দ্রের নিধন প্রয়াপী নুশংস বলিয়া কথনও নিন্দিত হন নাই। তিনি মুকুট-রায়ের স্থায় একদেশদশী, মুখ্যমান-বিদ্বেষী বলিয়াও ঘুণিত হন নাই। মুকুটরায় যথন গোহত্যাকারী মুদলমানগণের নিধন দাধন করিয়া নিজেব পুৰুনের পুপু প্রিক্লুত করিয়াছেন, সীতারাম তখন পাঠান মুদ্লমানগণুকে গো-হত্যা প্রভৃতি হিন্দুব বিরজিকর কার্য্য হইতে কৌশলে প্রতিনিবুর করিয়া হিন্দু-মুসলমানকে একভাস্থান বন্ধনপ্রস্ক ভাঁহার রাজ্যে এক প্রবল শক্তির সঞ্চয় করিয়াছেন। বঙ্গের ভ্রামিগণের সহিত তলন। করিতে হইলে দীতারামকে বিক্রমপুরের কেদার রায়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কেদার ও সীতারাম উভয়েই ধার্ম্মিক, প্রজা-वरमल, धर्मविद्वस्युत्र, की दिमान् । वीवज्ञमल्यन हित्सन। कि इ **८क मात ७ ७९ शिका है। नितासित व्यमक केंडा दमाय गकिन्ड इम्र। है। म ७** কেদারের অসভর্কতা দোষে সোনামণি বা অর্ণময়ী মুসলমান জমিদার ইশার্থার প্রেমাকাজিকনী হন এবং তাহার মুদলমান আহলক্ষী হওয়া উপলক্ষে है। दिन अन्भरन भूजा ७ (कर्नादान बनकत हत।

্গাঁতারাম বড়ের শিবাজী বা প্রতাপদিংত। যদি বঙ্গদেশ মহারাষ্ট্র দেশের আয় পানতসভুল হইত, যদি বঞ্জের অধিবাদী মহারাষ্ট্র ক্ষান্তিরের ভায় ক্জির হইত, বঙ্গদেশ যদি মহারাষ্ট্র দেশের ভায় ক্রিদারী শক্তিতে স্বার্থপর-কুত্র-শক্তিময় না হইত, সীতারাম যদি শিবাঞীর ভার পৈতৃক হর্গ ও পৈতৃক ধন পাইতেন ও বঙ্গদেশ যদি মহারাষ্ট্রদেশের ভার মুসলমান সমাট্শক্তি হইতে দুরে অবস্থিত হইত, কে জানে সীতারাম শত সায়েতা থাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিতেন কি না, সীতারামের রাজ্য হইতে পাঁচটী ক্ষমতাশালী রাজ্য হইত কি না, সীতারামের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধ্বংস করিতে বুটিশ গভর্গমেণ্টকেও লর্ড লেক্, আথার ওয়েলেস্লি প্রভৃতির ক্রায় সেনাপতিকে সমরাগনে প্রেরণ করিতে হইত কি না, আমরা কি প্রকারে বলিব গ

যে পুণালোক মহাত্মা, আবার বলি—আপন জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিঃত্মার্থপরতার পরাকাঞ্জা দেখাইয়া বঙ্গের নিরীহ প্রকৃতিপুজ্ঞের হর্দশা অবণোকন করিয়া দীর্ঘকাল জলে, তলে ও জরণো প্রাচ্ছয় ভাবে বাস করিয়া বঙ্গের ত্রাস, বঙ্গের কলক ছাদশ দপ্রাকে দলন করিয়াছেন, যে পুণাত্মা, উদারতেতা গাঁভারাম হিন্দু-মুগলমানের বৈরতা দুরীকবণ করিয়া শাক্ত-বৈষ্ণবের দন্দ-মীমাংসা করিয়া হরিহর, রাধাহুর্গা এক দেখাইয়া পাঠানকজ্রিয়, চণ্ডালবাদ্দা লইয়া যুদ্ধক্রম, নিভাক গৈঠন করিয়াছিলেন, যিনি আরাকাণী, আসামী ও পর্কুগীজগণের নিয়বক্ষ গ্রাদের লোলরদনা অনায়াসে ছেদন করিয়াছিলেন, যিনি লুপ্তপ্রায় হিন্দুধন্মের পুনক্ষার মানসে, ধন্মভক্তি হুদরে জাগর্মক রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রকৃত্মার মানসে, ধন্মভক্তি হুদরে জাগর্মক রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রকৃত্মার মানসে, ধন্মভক্তি হুদরে জাগর্মক রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রকৃত্মার মানসে, বাজার বন্দর সংস্থাপন করিয়া বঙ্গবাহ্মীর অংশ্য কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, যিনি নিয়বঙ্গের বন্ধজ্ব বন্ধার করিয়া নানাদ্যে হুইতে নানা সম্প্রাণায়ের লোক আন্মনপূর্কক দেশের করিয়া নানাদ্যে হুইতে নানা সম্প্রাণায়ের লোক আন্মনপূর্কক দেশের

শিক্ষা, ক্রমি ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, বিনি সর্কোপরি মুদলন্দ্র-অত্যাচার হইতে নিম্নবঙ্গবাদিগণকে রক্ষার নিমিত্ত ধীর, স্থির-ভাবে সতর্কতার সহিত পার্যবর্তী জমিদারগণের সহিত সন্ধিস্ত্রে আনক হট্যা নিঃস্বার্থভাবে বঙ্গমাতার উদ্ধারের নিমিত্ত এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্যস্থাপনের প্রয়াস পাট্যাছেন, বাঁহার সমাজনীতি, ধর্মনীতি, উদার ও আদরণীয় ছিল, হে বঙ্গবাদিগণ ! হে শিক্ষিত বঙ্গসমাজ ! সেই
সীতারামের প্রতি কি আমাদের কোন কর্ত্ব্য নাই ?

প্রতিবংসর কোটা কোটা হিন্দু কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে গমনপুর্বক শ্রাদ্ধতর্পণে পিতৃপুক্ষ পাণ্ড, কুকু ও যতুবংশের তৃপ্তি সাধন করিতেছেন। সকল হিন্দুরাম, লক্ষণ ও ভীমা তর্পণ কবিয়া জিতেনিয়ে বীরগণের কীর্তি ঘোষণা করিতেছেন। প্রাদ্ধকালে করুকেত্র, গ্রা, গঙ্গা, প্রভাস, পুষর প্রভৃতি ভীর্থের সারিধ্য কল্পনা করিতেছেন। শ্রাদ্ধকাণে "তুণোধনো মনুমেয়ো" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া বলিতেছেন, মনুমেয় ত্যোগন-মহাক্রমের কর্ণ হয়, শকুনি শাখা, ছ:শাসনাদি ভ্রাত্যণ পুষ্প ফল এবং মনীষী পুতরাষ্ট্র ভাহার মূল সমৃদ্ধি, অন্ত দিকে ধর্মাময় ষ্ষিষ্ঠির মহাতক্র ক্ষম অবর্জন, শাখা ভীন, নকুল সহদেব ফল পুষ্প এবং মূলসমুদ্ধি পরমন্ত্রন্ধ হি বান্ধণ; এই শ্লোকে আমরা পুণ্যাত্মা পাপাত্মাদিগের সদসং কীর্ত্তি স্থতিপথে জাগরক রাথা কর্তব্যের অঙ্গে পরিণত করিয়াছি। অনম্বর আমরা শ্রাদ্ধমন্ত্রের রুচির শ্লোকে শ্রাদ্ধ-মন্ত্রে মহিমা ঘোষণা করিতেছি। আমাদের শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষের মুখ, তু:খ, তুপ্তি কিছু হউক বা না হউক, আমাদের ক্বত কর্মের ফল आमताहे (जान कति। महरखत कीवनी, महरखत्र कीर्छि, वीरतत चुनि আমাদিগকে উচ্চ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া আমাদিগকৈ উচ্চ আশা ও উচ্চ প্রবৃত্তি দান করে। মহাপুক্ষগণের পদান্ধ দর্শন করিয়া মহাপুক্ষব-দিগের গস্তব্য স্থানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরাও ভদমুসারে পদ বিক্ষেপ করিতে পারি। তাঁহাদিগের উৎসাহ, উন্তম, উদ্যোগ, শ্রম-শীল্ডা, কন্তুসহিষ্ণুভা, অধাবসায়, যতু চেষ্টা আমাদিগের শিক্ষার বিষয় ও অফুকরণের সাম্থী হইতে পারে।

পিতার কুতজ্ঞতা দেখিয়া পুত্র কুতজ্ঞতা শিক্ষা করে। পিতা, পিতামহের ক্তজ্তা দর্শন করিয়া ক্তজ্ঞ হইয়াছেন এবং পিতামহ প্রথিতামতের ক্রন্তভার শিক্ষা বিষয়ে শিষা। পত্র যে পিতাকে বার্দ্ধকো যত্ন, সেবা ও ভক্তি করে, বালক যে যুবকদিগের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করে, যুবকগণ ধে বৃদ্ধদিগকে ভক্তি করেন, সাধারণ লোকে বে মহা-পুরুষদিগকে শ্রদ্ধা করে, প্রকৃতি যে বাজা ও রাজপুরুষের প্রতি ষণাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে. দে কি এই সংসার-প্রান্তরে প্রাহিত-অমৃত্যন্ত্রী কুতজ্ঞতা মহাতটিনীর শাখা প্রশাখা ৭ উপনদী নচে ৪ কুত-জ্ঞতা সংসারবন্ধন, সমাজবন্ধন, রাজ্যবন্ধন প্রভৃতির ফুদুগ্রমান স্থাদ্য শুঝাল। সকলের একটা কুতজ্ঞতা আছে। পিতার প্রতি পুল্লের, সমাজের পতি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির, দেশীয় মহাত্মাদিগের প্রতি দেশার সাধারণ লোকগণের একটা ক্বজ্ঞতা আছে। এই সার্থমর জগতে সামান্ত লোক হটতে মহাত্মগণ পর্যায় কোন না কোন স্বার্থের জনু লালায়িত। কেছ অর্থার্থী, কেছ ধশ:প্রার্থী, কেছ পুণ্যপ্রার্থী, কেছ মুক্তিপ্রার্থী, কেছ ভক্তিপ্রার্থী ও কেছ বা কুভক্তভার 'প্রার্থী। कुछछछ। (मथारेल कुछछछ। भारेबात भध भतिकुछ रुष। (र मकन

মহাত্মা কি সমাজশিক্ষক, কি রাজনীতিশিক্ষক, কি ধর্মনীতিশিক্ষক, কি ধর্মরাজ্যের সংস্থাপক, সকলের নিকটেই আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি। সেই স্থান্তের কৃতজ্ঞতা বাফ্ কর্মে প্রকাশ করাও আমাদের কর্ম্বর । যে সকল মহাত্মগণ আমাদের জ্ঞা, দেশের জ্ঞা, ধর্মের জ্ঞা আত্মশ্রথ বিসর্জ্জন দিয়া, কঠোর শ্রমকে শ্রম জ্ঞান না করিয়া আহার, নিজা, শান্তি, বিশ্রাম অগ্রাহ্ম করিয়া নিজের জীবন নিঃস্বার্থ ভাবে কোন উচ্চ কার্য্যে বায়িত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রান্থনিক আমাদিগের উত্তরপুক্ষরণকে মহৎ কার্য্যের পথে পরিচালিত করা হয় নাণ কর্ত্তবা প্রতিপালনে কি ভাবিপুক্রমকে কর্ত্ববানিষ্ঠ স্বদেশী ও স্বজ্ঞাতিহিতাকাজ্ঞা করে নাণ

তাই বলি, হে হিন্দুগণ! হে বঙ্গ-সন্তানগণ! হে শিক্ষিত বঞ্চমাত !

যদি কুকক্ষেত্রে ও প্রভাগে গমন করা শাস্ত্রসঙ্গত ও সকল হিন্দুর কর্ত্তন্য

কয় এবং যুধিষ্টিরের ও হুর্যোধনের পাপপুণ্য স্থরণ করা সকল হিন্দুর

অহঠেয় হয়, তবে এস অন্ততঃ শিক্ষিত হিন্দুগণ এস, আমরা সাধীনতার
সাময়িক রঙ্গালয় মহাতীর্থ মহম্মদপুরে সমবেত হই। ধর্মময় সীতারামমহাক্রমের স্কন্ধ রামরূপ ঘোষ, শাখা—বক্তার, ফলপুষ্প— আমিনবেগ,
রূপটাদ প্রভৃতি ও তাহার মূল সমৃদ্ধি ক্ষণবল্লভ, রড্লেখর ও দেওয়ান
বহনাথ মছ্মদার প্রভৃতি, আর স্ত্রাদিকে পাপময় মহাতক মুশিদকুলী

খাঁ, ভাহার স্কন্ধ ভূষণার ফৌজলার, শাখা সিংহ্বাম সাহ, পুষ্পফলমুদ্লমান ও জমিলার দৈক্ত, মুল্সমৃদ্ধি রাজ্যভ্রন্থ বিভাত্তি, অত্যাচারী
অমিদারগণের কীর্তি-অকীর্জি, এস বংসরাস্থে একবার স্থরণ করি।

শাখাদের কর্ত্ব্য আমরা করি। সীতারাম আর আমিবিবন না। তাহার

জয়ঢ়কা, তুরি, ভেরি আর কালীনদী প্রতিধ্বনিত করিয়া নিনাদিত হুটবে না। আর ক্ষণবল্লভ, রত্নেশ্বর, গুরু ভট্টাচার্য্য প্রেছিত, আমাতা সভাসদে বেষ্টিত হুইয়া নক্ষতে পরিশোভিত শশাঙ্কের স্থায় সীতারাম সিংহাসনে বসিবেন না। বাল্মীকি, রানায়ণে রামলক্ষণের শুণকীর্ত্তন করিয়াছেন, বাাস মহাভারতে কুরুক্ষেত্রস্থ্য বর্ণন করিয়াছেন, তাই রামেশ্বরে ও কুরুক্ষেত্রে হিন্দুর গমন ঘটিতেছে এবং রামলক্ষণ ও ভীম্ম তর্পণ অনুষ্ঠিত হুইতেছে।

এস ভাই! এস আর বিশম্বে কাজ নাই—আমরা দীর্ঘ নিদ্রার্থ নিজিত আছি সতা, কিন্তু এখনও শ্রাদ্ধ করা তীর্থ করা ভূলি নাই। আজ মহাতীর্থ মহম্মদপুরে গমন করিয়া সীতারাম, মেনাছাতী প্রভৃতির তর্পণাঞ্জলি দান করি। বঙ্গের শেষ বীর, বঙ্গেব শেষ আশা, অশেষকীতি, গুণাকর সীতারাম ও তাঁহার সহচরগণের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমাদের সাহস, উল্পম ও শক্তিহীন দেহে বলের সঞ্চা করি। দশ জনে একমত হইয়া একতাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা করি। কেমন করিয়া স্বজাতির জন্ম পরিশ্রম করিতে হর, কেমন করিয়া শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উল্লভি করিতে হয়, কেমন করিয়া দেশ বিদেশ হইতে গুণী, জ্ঞানী আনরন করিয়া আশ্রিত, পালিভ ও অধীনস্ত রাথিয়া কার্য্য করিতে হয়, কেমন করিয়া প্রিদ্ধার পরিচ্ছা ও বাদোপযোগী করিয়া স্থলর উল্লান ও শশ্রুক্তের পরিণ্ড করিতে হয় ইত্যাদি লোকহিতকর, দেশহিত্তকর, সমাক্রহিতকর কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা করি।

এম ভাতৃগণ ! এম, এম, বছুগণ ! এম, আর কভকাল অভ্তা,

অনুদারতা ও অলসভার গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিব ? এস, একবার কল্পনাবিমানে আরোহণপুর্বক দ্বিশতবর্ণরূপ দ্বিশত মাইল পণ অতিক্রম করিয়া আমরা স্থান ডান্তিবারা রক্তবর্ণ কিংগুক বস্ত্রে লক্ষীনারায়ণ ও দশভ্জা-অন্ধিত পতাকা-পরিশোভিত, সুধাধবলিত সিংহ্রারে মেনাহাতীকে দক্ষিণ্পার্থে রাখিয়া সীতারামের নুতন রাজপ্রাসাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। ভাষের ভাষ ত্রলচর্য্যতভাবলম্বী বিশ্বপ্রেমিক, সদেশপ্রেমিক, স্বার্থভাগী মেনাহাতীকে তাঁহার আত্মোংসর্গ, প্রভৃত্তিক ও স্বদেশ-হিতকামনার জ্বল স্ক্রীতো অভিবাদন করি। ঐ যে সম্মুধে পাঠান-বারচ্ডামণি বক্ষার, আমিনবেগ, করিম থাঁ, ক্ষল্রিয়বীর ছকুরায়, **ह** धानवीय क्र अहार. कांग्रस्थीक (यनमात्र (मनात्र नाग्रक मननामारून প্রভৃতি উৎফুল্লমূথে শিগ্নভাবে রাজপ্রাদাদের গান্তীর্ণা রক্ষা করিয়া বিচরণ করিভেছেন, উহাঁদের সহিত করমর্দ্দন করিয়া উহাঁদিগকে मानदत जालिक्रन पूर्वक जामानिरगत जीर्ग, नीर्ग, जश रिह পবिত कति। ঐ যে উচ্ছল দিংধাদনে রত্বপচিত অর্থমুক্ট শিরে ধারণপুর্বক व्यनिडकाश, डेब्बननयन, तुरुःभन्छक, नाजिनीर्घ, नाजिक्क, नृष्वश, বিশালকে, গান্তাগাময় রাজা দীতারাম আদীন রহিয়াছেন, তাঁহাকে यगाविधारन चर्णहे मधान छानमंन कति । 85 के रच मी जातारमत मिलिन्नार्स অপর মহার্ঘ আর্দরে কৃষ্ণবৃদ্ধত ও রত্নেখর, শিথাধারী ভূত্রবস্ত্রপরিহিত হিজ্পণ ও যতুনাথ, ভবানী প্রসাদ প্রভৃতি কর্মকুশল বৃদ্ধিনান অমাতাগণ **डिপविष्टे आह्मिन, ठाहामिरशत शमत्रह्माशहर एमह-मन श**विख कति। क्षे दर नीजाबारंगत वामलार्थ वनवाम, बामनाबाद्यन, शलाधब, विधनाथ প্রভৃতি রাজকর্মচারিগণ य-य কার্য্যে একমনে নিবিষ্ট বৃহিষ্ট্রেন, উহাদিগের সহিত প্রীণি সন্তাষণ করিয়া হৃণয়মন আবেগৃশ্ব করি।
এদ, ধুপ, গুল্গুল্ চলনচর্চিত হুগর পুপা-দৌরতে আমোদিত নানা
উপচারে পরিদেবিত, বেদপারগ রাহ্মণ-মুখোচ্চারিত হুললিত মন্ত্রোচ্চারণ
ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত দীতারামের প্রতিষ্ঠিত শক্তিশিব, রাধারুঞ্জের
গতে বিচরণ করিয়া হৃদয়মন ধর্মভাবে পুণ করি। দীতারামের
কলকটি দীতারামের হর্ম্যালয়, দীতারামের দেবালদ, দীতারামের
চতুপ্পাঠা ও দীতারামের মক্তাব্ দকল অবলোকন করিয়া সবিস্বরে
বলি - দত্ত রাজা দীতারাম রায় ! ধত হিন্দ-মুসলমানের একতাব
স্থামর ফল !

ত্রন, সীভারামের কর্মকারপলীতে প্রবেশ করিয়া কর্মকারগণের হস্তবিগিপু লৌহদণ্ডাঘাতে বহ্নিমান উচ্ছল লৌহরাশি হইতে বিচ্যুত স্থিকণা সকল অনলোকন করি। নাস্থালী শিলীর প্রস্তুত কামান, বল্ক, অসি, খড়গা, ছুরিকা, বল্লম প্রভৃতি দর্শন করিয়া বলি—আমাদের ভিশেও সংগ্রেম অস্ত, আগ্রেম মন্ত্র, যুদ্ধান্ত ও যুদ্ধপ্রহণ প্রস্তুত হইতে পানিত। এস! সীভারামের বাক্ষণানা ও গুলিখানা সবিস্থয়ে দর্শন করি! সীভারামের রাজ্যের স্থারৌপ্যালম্বার, কাংস্ত পিত্রলাদির বাসন, বিবিধ বসন, কাগছ, দাক্রময় দ্রবা, বংশনির্মিত দ্রবা, তম্বনির্মিত হবা, ক্রমিজাত দ্রবা সকলই ক্রিতে পারে। সাফুচর সীভারামের ক্রমেলন, রাজ্যবিস্থার, মোগল প্রতিকৃলে সভা্থান দেখিয়া আহ্লাদে স্বিস্থার দ্রম্যুক্ত করি—উচ্চ নীচ হিলু ও হিলু মুসলমানের দৃঢ় একতার কি স্থকর স্থাময় ফল ফলিতে পারে। প্রাস্থ্যের সীভারামের বিদ্বেরী,

জন্মভূমির কুপুত্র, স্বার্থপর, বিষাস্থাতক, রাজ্বাচাত, বিছাড়িত জমিদার ও বিষাস্থাতক মুনিরামের কার্যাক্লাণ পর্যালোচনা করিয়া আমরা স্থার ও লজ্জার শ্রিয়মাণ হটয়া বিশ্বাস্থাতকতা, ক্লোলয়তা ও স্বার্থপরতা হুইতে বহু দ্রে দণ্ডায়মান পাকি এবং এই সব হীনরতির বিষময় ফল ধীরচিত্তে চিন্তা করি। আবার সীতারামের পরিণাম সন্দর্শন করিয়া আমরা বুঝিয়া লই, আমাদিগের বথেই শক্তি সঞ্চার না হওয়া পয়ত্ত অপমান ও হতাদরজনিত কোধকে বশীভূত রাধা একান্ত কর্তবা। ক্লোধ-রিপুর প্রশ্রম দিতে নাই। বন্ধুব বিশ্বস্ততা, স্প্রদের মিত্রতা দীর্ঘকালে পরীক্তিত হয়। স্বর্থের বিশুদ্ধিতা অনল সংযোগে পরীক্তিত হয়, বিষের বিশুদ্ধিতা রক্তসংযোগে পরীক্ষিত হয়, কিন্তু মনুষ্বোর সাধুচ্রিত্র সহক্র কঠোর পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয় না।

এস! বন্ধুগণ! এস! কয়নাবিমান ছাড়িয়া সীতারামের ভয়হর্বের স্থারুত কটক শুলারত ইষ্টকস্থানের দিখার দার্থারমান হইয়া চতৃদ্দিকের বিষয়, মলিন, হান অবস্থা দেখিয়া দার্থনিখাস পরিত্যাগপূর্মক বার সীতারামের তৃপ্তার্থে প্রতি বর্ষে একবার ঘোড়দোড়, লাঠিথেলা, কৃন্তি, ঝায়াম প্রভৃতি দৈহিক বলপ্রদ কার্যের অফ্রনান করি। সীতারাম দেবভক্ত ছিলেন, সীতারামের প্রীত্যর্থে বর্ষে একবার উাহার দশভ্রার আড়েম্বরের সহিত পূলা করি। সীতারাম নগরের নাম মহম্মদপুর রাথিয়াছিলেন। তাহার সম্ভোষার্থে মুসলমানার্থের সহিত মিলিয়া মুসলমানী প্রথার প্রির মহম্মদের নামে ভগবানের অর্চনা করি। মহম্মদপুর সীতারামের প্রিয় রাজভ্রন ছিল এবং সীতারাম জনসমাগম ভাল বাসিডেন। এস! সামরা তাহার সম্ভোষার্থে সমত্তে হই।

জনসমবেত-জনিত মেলা বছ শুভ ফলপ্রাদ। এই মেলার উপকারিতা প্রাচীন গ্রীদেব পণ্ডিত, পুরোহিত ও বীরগণ হান্যক্ষম করিয়া অলিমপিয়ান, ইন্থিমিন্ম, নিমিয়ম প্রভৃতি ক্রীডা উপলক্ষে মহতী মেলার অনুষ্ঠান করিতেন। মেলায় উচ্চ-নীচ সম্প্রদায় সর্বালোকের মিলনের ভুভকেত্র। প্রস্পবের মনোভাব প্রদারিত হুইবার উত্তম স্থল। পরস্পবের হচ্ছা উদ্দেশ্ত প্রস্পারকে জাদয়জন করাইবার স্থানার সুযোগ। পরম্পরের শিক্ষা অভিজ্ঞতায় পরম্পর্কে অংশতাগী করার স্থলর উপায়। পরস্পারের একতাহতে আবদ্ধ হইবার উত্তম সঞ্চল। দেশী ও বিদেশী শিক্ষা, শিল্ল, কৃষিজাত দুবা দেখিবার ও প্রাস্থত করিবার স্থানর শিক্ষার স্থান। ভগ্নন, ভগ্নদয়, আশাশূল ও উভ্যম্প জীবনে অভীইপুরণ ও সজীবতা আনয়নের উত্ন অবসর। সীতারামের তপ্তার্থে আমরাও একদিনের জন্ত ভগ্ননে, ভগ্নদ্বে, নিক্তম জীবনে একট স্জীবতা লাভ করি। সীতা-রাম ক্ষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিয়াছিলেন। আমরা ঠাহার আনন্দ-\* বদ্ধনার্থে বংসরে একবার ক্রবিশিল্পমেলা সংস্থাপন করি। পুণাল্লোক সীতারামের কীর্ত্তি সমালোচনার জন্ত আমরা সীতারামের কপকতা ও সীভারামের যাত্রা শ্রবণ করি ও সীতারাম নাটক অভিনয় করি। আমরা এই টুকু করিতে পারিলে, এই ..মহত্মদপুর মহাতীর্থে এই হিন্দাতির শেষ বীরহুর্যা অন্তগ্মনের ক্লেত্রে এই জাতীয় সাধীনতার শেষ দীপনির্বাণের প্রাঙ্গণে বঙ্গের শেষ আশা ভরদা সমাধিত হটবার শাশানে আমাদিগের ব্যাসাধা তর্পণ করা ছটবে। এস। নীতালেমের ভগ্নহর্গে হর্ম্মানালার ভগ্নাবশেষের মধ্যে দণ্ডারমান হইয়া সমবেত হিন্দু भूगनमार गमयत डेक्टबर्द ब्रि-"क्ष हिन्दू-र्या नीटातारमत करा!" "ब्रम

স্থাৰ্থত্যাগী স্থানশহিত্ত্ৰত একচাৱী মেনাহাতীর জয় !" "জয় পাঠান-বীর-চূড়ামাণ বক্তারপ্রমুখ উদারচরিত লাঠান বীরগণের জয় !" "জয় চণ্ডাল-বার রূপচাঁদের জয় !" "জয় সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ্জিকী জয় ।" "জয় সাতারমপ্রতিষ্ঠিত ধশভূজা মাইকী জয় !" "জয় একতার জয়।" "

# প্রথম পরিশিষ্ট

### দীতারাম দম্বন্ধে অন্য গ্রন্থাকারের মত, উদ্ধৃত বিষয় দকল, দনন্দ ইত্যাদি

( > ) হিমালয়ের দিজিলে নেপালের পাদদেশে যুদ্ধসান। "প্রদিন প্রাতে তৈমুর জালালউদ্দীন্কে আক্রমণ করিবেন ন্থির করিলেন। কিস্ক মামুদ ভোগলক তাঁহাকে নিষেধ কবিলেন। তিনি বলিলেন, এখন ও তৈমুরের সমস্ত ভাভার্দৈত আসিয়া পঁত্যায় নাই · · · · · ে চনুর বাদসাহের (মহম্মদের) কথায় হাসিলেন। বিপদের নামে ভাঁহার ভাতার-শোণিত উত্তপ্ত হুট্রা উঠিন.....প্রতে যুদ্ধ আরম্ভ হুইল. চৈৎমল্লের (জেলাল বা ষত্র) হিন্দু ও মুসলমান সৈভাগণ মরিয়া হইর। ভাষণ দুশ্র বর্ণনাতীত। ছই প্রহর ধরিয়া ধেন পিশাচে পিশাচে, মহা প্রলম্বালে, পরস্পারের বিনাশে প্রবৃত্ত। .... এই তৈমুরের জয়, এই চৈৎমলের জ্ব। ----- কুধার্ত্ত বাছের তার উভরে উভরের উপর পড়িলেন, চৈৎমল ডাকিয়া বলিলেন, আজ তোমার ও আমার শেষদিন। উভয়ে তরবারির আঘাতে ক্ষত্বিক্ষত হটলেন, তাহাদের রক্ষার জন্ম উভযদলের সহস্র সহস্র যোদ্ধা সেই দিকে ঝুঁকিল। .... অব্লেখে উভয়ে বুর্ণার আঘাতে অচৈতক্ত হইয়া অখ হইতে ভূমে শজিয়া গেলেন।

বার শ্রীশচন্দ্র ছোষ প্রণীত "বলেশব" ২২ পরিছেদ ৯০ পুঃ।

(২) কুড়বৃদ্দীন্ মহারাজ নামক নম:শুদ্র ও রাণী নামক আদ্ধণীর গভজ পূজ। "কুমার (কুড়ুব) যুদ্ধ করিতে করিতে বন্দী হটয়াছিল। সকল বন্দাট যবনপতির নিকট বিক্রীত হটল। কুমার সেই সঙ্গে যবনপতির নিকট বিক্রীত হটলেন। ক্রমার দোস পাইয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে মিবারহাটে অনেক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন বলিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন।"

বাবু শ্রীশচক্র বোষ প্রণীত "রামপাল" ৯ম ও ১১শ পরিচ্ছেদ ।

(9) "He (Mansingha) then determined upon taking charge of both the governments of Behar and Bengal, and fixed upon the city of Agmahel, the name of which he changed to Rajmahel (Places of sovereignty) as the capital of the three provinces. This place, in ancient times, under the Hindoo government, was called Rajgriha."

Stewart, Bengal Bangabasi Edition, pages 209-210.

- (8) "The first act of Islam Khan's anthority was the removal of the seat of government from Rajmahel to the city of Dacca, the name of which in compliment to the reigning emperor, he changed Jahangirnagar." S. B. Page 233.
- (a) "The First act of the Nawab, on his return to Bengal was to change the name of the city of Mukhsoosabad to Moorshidabed." S. B. page, 418.

S. B. page 420.

- (a) "But Durpanarayan (Kanango under Mursid kuli khan) having thorough knowledge of the business and being well acquainted, with every particular regarding the revenue of Bengal........He increased the revenue from one crore and thirty, lacks, (1.300.000l.) to one crore and fifty lacks of Rupees (1,500,000l)." S. B. page 423.
- (৮) ১২৮৯ সালের বাদ্ধব ৭ম সংখ্যায় কোন স্থোগ্য লেখক পাত্সা নামা হইতে নিথিয়াছেন যে, ১৬৩৬ খুটাকে সাজাহান বাদশাহের রাজ্যকালে বাঙ্গালার ভূষণস্বরূপ ভূষণার অধিপতি (শক্রজিং) নথাব-প্রেরিড সৈন্তের নিকট পরাস্ত ও বন্দীকৃত হন।
- (3).....Many of these (the portuguese) had entered into the service of the native Princes; and from their knowledge of maritime affairs, and by their desperate bravery had reason to considerable commands, and had obtained extensive grants of land both on the continent and in the adjacent islands."

  S. B. page 233.

- (১০) ১২৭৪ সালে বশোহর জেলার অন্তঃপাতী মাগুরা-মহকুমা ইইতে ৭ মাইল উত্তরে আমতৈল গ্রামে মৃত্তিকাখননকালে প্রথমে কতকগুলি ইষ্টক ও পরে একথানি ভরপ্রন্তর উঠে। ভরপ্রস্তরে ধে স্নোকাংশ লিখিত ছিল, ভাহার মর্ম্ম এই—"১৪৮২ শকে বন-পরিষ্ণারান্তে এই কালী"। এই প্রস্তরধানা গৃহদাহে নষ্ট হইয়াছে। ১৮৮১ সালের ফেব্রুরারী মাসে বশোহর নড়াইলের কালিয়াগ্রামে ভৃতপূর্ব হাইকোর্টের উকিল বাবু বংশীধর সেন মহাশরের ও বর্ভমানে স্টীক পাজনার আইনের সঙ্কলয়িতা হাইকোর্টের উকিল বাবু ম্বেক্সচন্ত্র সেন মহাশয়ের বাটীতে শৃক্রিণী-পননকালে স্ক্রের্কের মূল সহু কাগুরশেষ ৮ হাত মাটীর নিয়ে বাহির হয়।
- (>>) "The tradition about this river is to the effect that before the year 1203 B. S. the Gorai was a khal 10 cubits in breadth." Ramsankar Sen's Report on Jessore, Appendix F. page XLVIII.
- (>2,>0) Vide the Report on the district of Jessore by J. Westland, chap VIII and the Report on the district of Jessore by Ramsankar Sen, Appendix A. page VI and F.
- (>8) Vide J. Westland, Report on the district of Jessore chapter IX.
- (5c) Magh Jaigir:—"The name of small Paragana near the Goria included formerly in Trangal, but seperated at the time of the decennial settlment. The Jaigir was originally granted to a Magh Raja named Dharmadas of Mulkakhong (Arracan) who was found in rebellion and

brought a captive in the reign of Arangajib and converted him to Islamaism and gave him the name of Nijamshaha bari (of this jaigir) and to other Mouzas lie on other side of Gorai." Babu Ramsanker Sen's Report, Appendix. F. page LII.

- (১৬) যশোহর কালেক্টরীর ১২০৯ সালের ১৯০৬ নং তায়দাদ দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যার যে, সংগ্রামশাহ নলদীপরগণার ভাঁটুদহ প্রামে ১০৩১ সালে ১৯ শে আক্রণ (১৬২৬ খৃ:) রামভদ্র সায়ালয়ারকে জমি দান করেন। ১৯৩০ নং তায়তাদে ১০৪৯ সালের পৌষমাদে (১৬৪১ খৃ: জামুরারী মাসে) রামভদ্র ভট্টাচার্ঘ্যকে সংগ্রামিসিংহের জমিদান করিতে দেখা যার।
- (>9) Vide J. Westland's Report on the district of Jessore chap, XXII.
  - (>b) Vide do Report, chap. XXII.
- (১৯) দীঘলবানা প্রানে প্রাণনাথ ভট্টাচার্য্যের গৃহে ১৬০৮ নং যশোহর কালেক্টরীর ১২০৯ সালের ভারদাদে ও গঙ্গারামপুরের পরেশনাথ স্বতি-ভীর্থের গৃহে ১৯৩০ নং ভারদাদে আমরা ১৫৮০ বৃঃ মুকুন্দরায়ের প্রদন্ত নিছরের ও ১৪৪৬ খুঃ ছত্তবিতের নিছর দানের উল্লেখ দেখিয়াছি।
- (২০) আমার বন্ধ ভাক্তার প্রীযুক্ত বাবু শ্রেক্ষণাচরণ ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মীনার্যণের হরিহরনগরের পৃহে এই শাঁজোয়ালের চল্ডের ভার অর্থাৎ আনিয়াছেন। ইহার আকার ষ্টা কি নব্মীর চল্ডের ভার অর্থাৎ অর্ধার্ত্তাকার। ইহার ছইপার্শ কালসহকারে ভর হইয়াছে। মধ্যস্থলে পারসিক ভাষার করেকটা শক্ষ লেখা আছে। বাঙ্গালায় লেখা আছে শশাঁজোয়াল ভূষণা"।

(২১) সীভারামের সহিত ক্ষমদেব ও চণ্ডীদাসের কবিভার পারার কগরাথ চক্রবর্তী ক্ষমী হন এবং তিনি উক্ত মুখস্থ কবিভার ক্ষম্প বে নিক্ষরের সনন্দ পাইরাছিলেন তাহা এই :— প্রস্তুক্রনীয় শ্রীবুক্ত ক্লগরাথ চক্রবর্তা শ্রীচরণেযু—

আমার অমিদারী পরগণে মহিমসাহীর হোগলডাঙ্গা ও কল্যাণপুর প্রামে বার পাথী ও পরগণে নলদীর নারায়ণপুর ও নহাটা প্রামে আট পাথী জমি আপনার চণ্ডীদাস ও জরদেবের মুখস্থ কবিতা শুনানির জন্ত ব্রহ্মন্তর দিলাম, আপনি পুরুষাস্ক্রমে আশীর্জাদ করিয়া ভোগদথল করুন সন ১১১৩ সাল তাং এই বৈশাধ।"

(সীতারামের মোহ্র) আমাল সনদ ভোগ দশল করহ

- (২২) যত্ মজুমদারের গৃহে তাঁহার বংশধর ত্র্গাচরণ মজুমদারের হস্তালিখিত দীতারামের বড় বড় কার্য্যের একটা ফর্ফ পাইয়াছি। তাহাতে দৃষ্ট হয়, দীতারামের পিতার দানসাগর আজের ব্যয় ২৮৯৭২ টাকা। সেকালে এড টাকা ব্যয় এ সময়ের লক্ষ টাকার সমান।
- (২৩) কুমঞ্চলের দস্তদিগের গৃহের সনন্দ এই :—
  শ্বিম পোষ্টাবর জীরামনারায়ণ দত্ত পরমণোষ্টাবরেমু —

রামপাল জয়কালে তুমি থাতের সরবরাছ করার ভোমার দেলপূজার জল ভোমাকে পরগণে সাঁতৈরের কুম-কল দিঘাবাসো নাগ্রিপাড়া হাটবাড়িয়া গ্রামহারে ৯৮ আই-লথাই পাখী নিজর দিবোত্তর দিলাম। তুমি পুরুষামূক্রমে সেবাইতরূপে দেলপূজার অক্ত জ্বিতে দ্থিলকার থাক্ত ইড়ি লুন ১১১৭ সাল ১২টু কাজুন।

( मौडाबारम्ब (माइत्र ) ब्लामान मन्त्र (डांग मध्त क्व्र

#### রাজা দীতারাম রায়ের দনক।

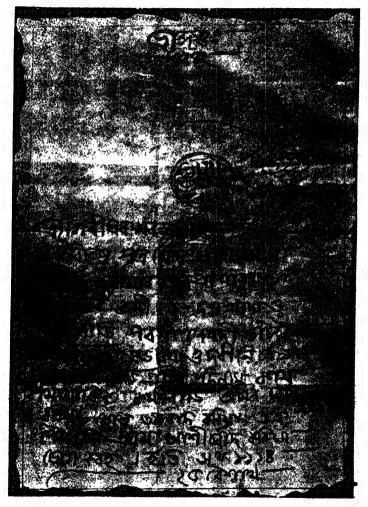

- (২৪) পরপৃষ্ঠার যত্নাথ মজ্মদারদিপের গৃছের সনন্দের প্রতিকৃতি গুদত হইল:—
- (২৫) গলারামপুরের সেই ফকিরদিগের সমাধিক্ষেত্র ১২৭৬ সালে এক নম:শুদ্র কর্ষণ করিয়াছিল। এই কর্ষণকালে উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার প্রমুখাৎ এই নরক্ষালের কথা শুনিয়াছি।
- (২৬) যশপুর ও ঘুলিয়ার গুরুবংশের সনক্তালি এই:—
  "পরমপুলনীর শ্রীবৃক্ত আনন্দচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শ্রীশ্রীচরণ কমলেযু—

আমার জমিদারী পরগণে — পরগণে নলদীর ঘূরিরা বিনোদপুর কুরে চেলারডালী পরগণে সাহাউজিরালের কাবিলপুর — গ্রামে
আপনাকে ছইশত চব্বিশ পাথী জমি ব্রশ্বরে দিলাম। আপনি পুর
পোত্রাদি ক্রমে আশীর্কাদ করিরা ভোগদখল করিতে থাকুন ইতি সন
১১১৬ তাং ২৮ কার্ত্তিক।"

এই সনন্দে সীভারামের মোহর ও হস্তাক্ষর আছে। এইরূপ আর ভিনধানা সনন্দে আনন্দচক্র ও গৌরীচরণের নাম পাওয়া গিয়াছে। ভাহাদের সাল বধাক্রমে ১১১৬, ১১১৮ ও ১১১৯।

- (২৭) সীতারানের পুরোহিতবংশের, বাউইলানি ও ধৃণড়িরার পণ্ডিতগণের নাম ও অভিরামদেনের বিবরক ১৯০৪ সালের অগ্রহারণ মানে প্রকাশিত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক বাবু স্থরেক্সনাথ বিজে এম্, এ মহাশরের সঞ্জীবনীর প্রবন্ধে পাইয়াছি। বহুনাথ মজুম্লারের প্রহের ১১১৮ সালের হুর্গাপ্জার প্রণামি-তালিকার ক্বিরাজ মহাশর্দ্ধির নাম পাইরাছি।
  - (২৮) সাবেক হরিহরনগরনিবাদী ও বর্তমান সময়ে মাওরার অন্তর্গঞ

মহিবাথোক'-নিবাসী প্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী মহাশরের পৃছে সালিশি বোরদাদে মৌলবিগণের নাম পাইয়াছি! সালিশি রোরদাদ এই :—

"হ্রিহ্র নপর দাকিনের হুর্গাচরণ বিভারত্ব ও কালীচরণ ভট্টাচার্ঘ্য পৃথক্ হইবার জন্ত রাজসরকারে নালিশ করার ও সরকার হইডে উভয়পক্ষের মত লইয়া আমাদের পাঁচ বাক্তিকে সালিশ মাক্ত করায় আমরা দায়ভাগ জানা পণ্ডিত ও মৃত্যুর অগ্রপশ্চাতের সাক্ষী দইয়া দেখিলাম, कानीচরণ ছর্গাচরণের বড় ভাই রামচরণের পুত্র হন ও তাঁহার পিতা বামচরণ পিতৃবাপত্নী ভিলকের স্ত্রী জীবিত থাকিতে মরেন, ভিলকের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ ছুর্গাচরণ করিয়াছেন এই কারণে হুর্গাচরণ খুড়ার 🏿 আনা ও পৈতৃক । আনা একুনে ৮ আনা পান এবং কালীচরণ কেবল পৈতৃক।• আনা পান। আমরা মাঠান ৫১ বিদা ১৬ কাঠা জমি-মধ্যে তুর্গাচরণকে ৩৭ বিঘা ৸২ কাঠা ও কালীচরণকে ১২ বিঘা ু দার কাঠা জমি দিলাম। ভদ্রাসন বাড়ীর উত্তরে বাঁশবার ও দক্ষিণে গাৰগাছ দীমানা করিয়া পূর্ব্বের অর্দ্ধেক তুর্গাচরণকে ও পশ্চিমের चार्किक कालीहजनरक विनास। मन ১১১১ मान छोर ६हे मार ।" हेहारक ७ कन त्योनरी. खरानी अनाम ठळवर्छी । नामव नवनाव नामित्वव নাম স্বাক্ষর আছে। ছইজন মৌলবীর নামও উকিলরণে প্ৰাক্ত আছে।

(২৯) বাবু ঈশানচক্র বোবের বালালার ইতিহাস ৩০ পৃষ্ঠা :—পাঠান-রাদ্ধরের শেষভাগে পর্জু শীক্ষাতি বালালার বাণিজ্য ছাড়িরা দস্মার্তি ধরে এবং আরাকানের "মগ"দিগের সহিত মিলিয়া নিরীহ বালালীদিগের ক্রান্তি ক্ষতাভার ক্রিতে প্রবৃত্ত হয়। (%) "There must be much in my report that would bear further enquiry"

( Vide letter to Govt, dated the 25th Oct. 1890. )

- (৩১) বেলদারসৈক্ষেব অর্থাৎ খনক সৈনিকশ্রেণীর এইরূপ বন্দোবন্তের কথা বেলদার-সৈত্তের কর্তা মদনমোলন বস্তুর উত্তরপূক্ষ লালবিহারী বস্তুর নিকট অবগত হইরাছি। তিনি ব্লিরাছিলেন, এই সকল নির্মাব্লী একথানি ভূষণাই কাগজের থাতার লিশিত ছিল। বছদিন হইল গৃহদাহের সমন্ত্র নহাছে।
- (৩২) পাবনার দোগাছি প্রভৃতি স্থানে সীতারামের পৃদ্ধিনী দেখা বায়। পাবনার ভোলানাপ অধিকারী মহাশদ্ধের গৃহে ওালাদিগের বাটার বিগ্রহের দেবত সম্পত্তি, ছিল। সেই দেবত সম্পত্তির মধ্যে দোগাছি গ্রামে বার বিঘা নিক্ষর সম্পত্তি সীতারামের দঙ ছিল। ঐ জমি বার্ষিক ৮ টাকা করে রামকুমার তম্ভবায়ের মধ্যে জমা ছিল। দেই পাটা এই:-—

"ইয়াদি কিন্দ শ্রীরামকুমার ভদ্তবায় স্কুচরিঙেযু—

কন্ত শুভ পট্টকপত্র মিদং সন ১২৩৭ সালান্ধে লিখনং কার্য্যনঞ্চাপে জেলা পাবনায় দোগাছিয়া গ্রামে চকচারা ভলায় রাজা সীভারাম দন্তা গোপীনাথ ঠাকুরের ১২ বিঘা জমি ভোমাকে ৮ং টাকায় জমা দিলাম ইছার সীমা সরাদ্ধ ঠিক রাখিয়া নিরূপিত কর আদায় করিবে থাজনা আদারে শৈথিল্য করিলে আইন আমলে আসিবে। এতদর্থে কবুলভি গ্রহণে পাট্টা দিলাম সন সদর ভারিখ ৮ই চৈত্র।"

**এই मनिरम पाकत पारह ७ी नाम। >ी व्यन्तां, व्यन्त स्थानानाय** 

ও গোবিন্দ্চক্রের নাম পড়া বার। ইহাতে সাকী আছেন হরিন্চক্র শর্মা, মহিমচক্র যোরাদার ও গোপালচক্র সরকার সাং পোরজানা।

- (৩৩) বর্ত্তমান সমরে নীলগঞ্জের পর পারে কুমর্মপুরের নিকটে বিদ্বিম বাব্র বিবরক্ষের কুমর্মপুর) সীতারামের পুছরিণী আছে এবং ঐ মার্চকে কেলার মার্চ বলে।
- (৩৪) প্রাক ও হলধন জাতীয় লোক সীতারানের রাজানধ্যে দেখিতে পাওরা বার। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন পৌও বর্জন নগর হটতে বিতাড়িত কতকগুলি লোক ও পশ্চিম অঞ্চলের কতকগুলি বৈশ্বকে সীতারাম তাঁহার রাজ্য মধ্যে আনাইরা ক্রবিকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। তাঁহার ইজা ছিল, তাঁহাদিগকৈ বলীর উচ্চ হিন্দু সমাজে মিশাইয়া বাইবেন, কিন্তু তাঁহার ১৪ বংসরের রাজ্যে তাহাদিগের অবভা উন্নত করিয়া বাইতে পারেন নাই। পৌত বর্জনের লোকেরা পূঁড়য়াও হলধরেরা হলজর নাম লইয়া এ অঞ্চলে পৃথক্ স্বাজীবী লোক হইয়াছে। এক্ষণে অনেক স্বলে দেখা নার, পূঁড়য়ার উৎপন্ন জ্বাহলধর বিক্রের করে।
- (vt) "The Naral Babus, who for sometime had possession of the temple-lands (Debottar) at Mahammadpur, made diligent search in the tank to find any stray treasure which might be in it." Vide J Westland, page 39.
- (৩৬) ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্তীর পূব্দ মধ্য প্রদেশের অর্থাৎ সীজারামের রাজ্যে একটা পণ্ডিভের ফর্ফ ছিল। ঐ কর্ফ এখনও স্থামনোহন বাবৃত্ব প্রবেশ বিরাহি স্থামনোহন বাবৃত্তরপুরের বছপ্রের বছল্যা বছল্যা

(৩৭) দক্ষিণবাড়ীর কালীর সনন্দধানা এট :—
"পরম পুঞ্জনীর শ্রীনিবশঙ্কর মজুমদার শ্রীচরণেবু—

দক্ষিণবাড়ীর কালীমাতার সেবার জন্ত আমার জমিদারীর নিচের লিখিত পরগণার গ্রামহারে ৭০০ বিঘা দেবোজর দিলাম তুমি প্রুষাস্ক্রমে সেবাইত রূপে উক্ত ভূমির কর ফসল আদারে মাতার সেবা ও আশীর্কাদ করিবা পং মহিমসাহী দক্ষিণবাড়ী ২০/ পদমদি ১২/ কটুরাকান্দি ২৮/ হোগলডাঙ্গা ৩০/ মদনপুর ২০/মৌজদে ২২/ রাজাপুর ৮/ একুনে ১৪০/ পং সাহাউজিয়াল (গ্রাম অপাঠ্য) মোট ৬০/ পং নসিবসাহী গডেনা… …রার না… … … …একুনে ১৫০/ পং সাঁতৈর বাগাট ৪০/ পালা ৩০/ নাগরিবাড়ী ২৮/ … … …একুনে ১৫০/ সনন্দের অন্ত অংশ অপাঠ্য)

- (৩৮) বে বৎসর সীতারামের ভগিনীর বিবাহ হয়, সেই বৎসত্তে অক্সরের পুক্রিণী খনন করা হয়। সীতারামের ভগিনীগতির ভাল নাম গোপেখর ও ওাঁহার মক নাম সাধুচরণ খাঁ। ওাঁহার নামে সীতারামের স্ত্রীগণ এই পুক্রিণীর নাম রাখিয়াছিলেন।
- (০৯) ভাৰ্লখানার মোহনচক্র রামাইতের প্রাপ্ত এই সনন্দ পাওরা গিয়াছে :—

## "এবৈষ্ট্রতিক রামাইত স্কুরিতেবু-

ভোষাকে শীতলামাভার দেবার জন্ত পং দাঁতিরের বাঁধুপ্রাম ও কাঁদাকুলে ১৮০ খাদা জমি দেবোত্তর দিলাম পুক্ষ পুন্ধান্তক্তমে শীতলা-নার দেবা করিয়া আশীর্কাদ করিতে থাকহ সন ১১১৫ ভাং ২৩ ভাত ।" এই সনন্দ বৰুরাম দাস সুলীর লিখিত ও সীভারাষের আক্ষরতুক্ত। (৪০), কোন বটকের কারিকার দেখা বায়—

"কুলীনে কঞার দায়ে গেলা রাজা পাশে।

স্বামনে কন্তা দেও ব'লে রাজা হাসে॥

অঞ্চ দানে মুক্ত হস্ত কুলদায়ে নয়।

চাল শড়কি গড়ে রাজা অর্থ করে ক্ষয়॥"

এই কবিভা রাজা সীভারাম সম্মেই লিখিত হইয়াছে।

(৪১) মহলদপুর অঞ্লে গব্য দ্রব্য ও সন্দেশ, মুড়কী ভাল হইড, এ বিবরণও গত ১৩১১ সালের অঞ্চায়ণ মাসের সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত বরিশাল এজমোহন কলেজের মধ্যাপক বাবু স্থরেক্তনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রবদ্ধে পাইয়াছি।

(৪২) দীতারাদের মুশিদাবাদে মৃত্যু হইয়াছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ সনন্দগুলি এই—

- (ক) শ্রীকানলচন্দ্র গোস্বামী শ্রীচরণেয়ু—
  প্রণামা আগে মুকঃক্ষদাবাদ নোকামে ৮পিতামহাশরের
  শ্রাদ্ধে উৎদর্গ ভূমিদানে পং নলদীর কাফুটীয়া প্রামে । ০ চারি । ছি
  পাবী বৃল্লিয়া প্রামে ॥ ৮০ পাবী বিনোদপুর প্রামে । ৮০ পাবী ক্রিছি
  ও নামারণপুর প্রামে, ৮০ পাবী ভূমিদান করিলাম।
  ৮পিতাঠাকুরের স্বর্গার্থে পুত্র পৌতাদিক্রমে ভূমিদান কমিতে দব্দ
  করিতে থাকুন ইতি ১১২১ ভারিব ২২ শে কাত্তিক।
- ে (খ) শ্রীগোরচরণ গোস্থামী শ্রীচরণেযু— প্রণামা আবে মুকঃস্থলাবাদ মোকামে ত্পিভাসহাশরের । দ্রুদ্ধানে তথ্যস্থাকে উৎসর্গ ভূমিদানে পং নশ্দীর কাস্থ্যীরা গ্রামে 10 পাধী দ্রুদ্ধি

বৃল্লিরা গ্রামে ॥ Jo পাধী বিনোদপুর গ্রামে । Jo পাধী ও রারায়ণপুর গ্রামে Vo পাধী ভূমিদান করিলাম। ৮ পিতাঠাকুরের স্বর্গার্থে পুত্র ও পুত্রাদিক্রমে ভূমিদান জমিতে দখল করিতে থাকুন ইঙ্কি ১০১১ তারিশ্ব ২২ শে কার্ত্তিক।

- প্রামান বাচম্পতি ভট্টাচার্যা আচরণেয়ু—
  প্রথামা আগে মুক: হুলাবাদ মোকামে ৮পিতামহাশরের প্রাহ্মে উৎসর্গ ভূমিদান দিমুলিয়া ভূমি দ্রা দ্রাম্বামে গামে এ০ ছর পাথী জমির সনদ পাইয়াছ, দ্রাম্বামি দ্রাম্বামি দ্রামি করির কের হইল না, এ কারণ
  ভাহার এডক দিমুলিয়া মুলাকত পদ্মবিষাতে দেওয়া সেল আমল দথকা
  ভোগ করহ ইতি সন ১১২১ ভারিথ ২৬শে কার্ত্তিক।
- (ব) প্রমারাধ্যতম শ্রীয়ক শ্রীরাম্বাচম্পতি ঠাকুর শ্রীচরণেরু—
  প্রগণে নলদীর জ্যরামপুর ও আঠারবাঁকা গ্রামে আমার
  ক্রমিদারী তাহাতে ৮পিতামহাশরের মুকঃস্থদাবাদে ৮গঙ্গা । দ্র্দ্দি
  প্রাপ্ত হন। তৎপ্রাদ্ধে ঐ ছই গ্রামের মধ্যে প্রভ্রামের দ্র্দি
  দ্রুদ্দিতের ॥ আটি আনা ১২/ বিঘা শ্রীশ্রীচরণে উৎসর্মীকৃত
  হইল। দাস ভূমাধিকারীকে আশীর্কাদ করিয়া পুরুষামূক্রমে ভোগ
  করিতে রহন। ১১২২ সাল ২৩শে কার্তিক।
- (৪) পরম পূজনীয়া শ্রীবৃক্তেশরী তারামণি ঠাকুরাণী জওলে শ্রীবৃক্ত মহাদেব ভারবাগীশ মহাশয় শ্রীচরণের্— আমার জমিদারী পরগণে নলদীর সিম্লিয়াও কলিকাতা

(৪৩) ডেঁকলিয়ার বিশ্বনাথ টিকাদায়ের প্রাপ্ত সনন্দে ছারা রাণীদিগের বসস্তে মৃত্যুর কথা প্রমাণিত হয়। সনন্দ এই:—
শ্বীবিশ্বনাথ টিকাদার স্কুচরিতের

আড়ংবাড়ার বসস্ত মৃত্যুর পর ভোমার চিকিৎসার
আনেকে ভাল হওরার তোমার শীতলামার দেবার জন্ত
পরগণে নলদীর জাগলা প্রামে তোমাকে ॥ পাধী জমি
দেবোত্তর দিলাম। তুমি পুরুষামূক্রমে শীতলামার দেবা
করিরা মার হানে আমার কুশল প্রার্থনার ভোগ দ্ধল কর।
ইতি সন ১১১৮ সাল ভারিব ১২ই আ্যায়া।

সীতারামের মোহর জামল সমদ ভোগ দুখল কর্হ।

- (৪৪) বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিতের রাণীভবানীতে শিখিত আছে:-
- তারার এই অনিক্যাস্থলর রূপেরও শক্ত হইল। সে শক্ত সামান্ত শক্ত নর,—সে শক্ত বড় প্রবল। ভাবী বন্ধবিহার উড়িয়ার নবাব— ক্লভমর জীবন—পাণিঠ দিরাজউদ্দৌলা—ভারার রূপের শক্ত হইল।"
  - (8¢) Vide Robert Southey's Life of Nelson. \* \* \*
- "And the ague, which at that time was one of the most common disease in England had greatly reduced his strength."
- ' (৪৬) দশভূজার মনিবে এক প্রাচীরে একথানি নিবিকার মধ্যে শীভারামের একটা মূর্জি অভিড আছে। ফটগ্রাফার অভাবে নে মূর্জি আবি এবার উঠাইডে গারিলাব না। সেই মুর্জি ও নিশানাথ ঠাকুরের

ধ্যান দৃষ্টে আমরা জানিয়াছি, সীতারাম অসিতবর্ণ, বৃহৎঁমন্তক, বৃহৎচক্ষ্, মধ্যম আকার, বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন।

(৪৭) ১৩১১ সালের সীভারাম উৎসব উপলক্ষে এই নিমন্ত্রণ পত্র প্রচারিত হইতেছে।

#### महोत्र।

মাগুরা। (যশোহর)।

51:······>

মহাশয়,

মহমদপ্রের স্বাধীন দ্বালা সীভারাম রায় বালালীর গৌরব। অত্যাচার-নিবারণ, সভীর সভীত্বক্ষা, দেবালয়-সংস্থাপন, প্রজার জলকটনিবারণ, অভেদনীভিতে রাজ্যপালন, শিরবাণিজ্যের উন্নতিতে একাগ্রভা,
প্রজাবৎসলতা, দানশীলতা এবং দেশের অভ্যাভ হিতসাধন প্রভৃতি
অশেষ গুণে তিনি ভূষিত ছিলেন। এদেশে তাঁহার প্রদত্ত দেবত্র ক্রম্মত্র
ভোগ করেন না এমন লোক নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সীভারামের
নাম ও কীর্ত্তি রক্ষার অভ্য মহম্মদপ্রে, তাঁহার উন্নাবশেষ রাজবাটীতে
আগানী ফাল্কন মাসের শেষ ভাগে একটী উৎসব ও মেলা হইবে।
আশা করি, মহালয়, ঐ সময় উৎসবে মোগদান ও বর্থাসাধ্য সাহাল্য
করিয়া বাধিত করিবেন। উৎসব উপলক্ষে সীভারামের প্রভিত্তি ৮ দশভূজার পূজা, পির মহম্মদের দরগায় নমাল ও গিয়ি, সভাসমিতি দ্বোভ্

দৌড়, শভ্কি, নাঠি ও কুন্তি প্রভৃতি, শারীরিক বল প্রবর্ধক ক্রীভা পদর্শন এবং ক্রৌড়ার্য পারদর্শিত। অমুসারে পুরস্কার বিতরণ, নগর ভ্রমণ, সঙ্কীর্ত্তন, শীতাবামের আখ্যায়িকামূলক কথকতা, থিয়েটার, বাত্রা, জাবি প্রভৃতি আমোদ হইবে। নিবেদন ইতি।

निः

শ্রীবসম্ভত্মার বস্থ, উকিল,

সভাপতি।

শ্ৰীদারদাচরণ বস্থ, বি এ, শিক্ষক। শ্ৰীণীবালাল রায়, শিক্ষক।

সহকাবী দভাপতি।

শ্ৰীকামিনীমোচন ঋপ্ত, বি এল।

शीश्वित हरहोतामात्र, डेकिन।

শ্রীষ্ঠিনাশচক্র সরকার, ডাক্তার।

সম্পাদকণ্ণ (

# দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

(ক) মংস্থ দেশ কোথার ? এ প্রশ্নের মীমাংসা অন্তাপি স্থন্মর রূপে হয় নাই। মহাভারভ, শ্রীমভাগবত ও মনুসংহিতার স্লোক দৃষ্টে কেহ মংস্ত দেশ গুজুরাটে, কেহু মালবের নিকটে ও কেহু রাজপুতনার মধ্যে বা নিকটে বলিতে চাহেন। মহাভারতের শ্লোক ঠিক দিকনির্ণায়ক নহে। শ্রীমন্তাগবত ও মমুসংহিতার মতে মংশুদেশ কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণপশ্চিম বলিয়া অনুমান হয়। পুরাতত্ত্বের এই সকল কঠিন প্রশের অমশৃক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। রঙ্গপুরের গাঁইবাঁধা ও মেদিনীপুরে বিরাটের বাড়ী ও গো গৃহাদির চিছ বলিরা ষে সকল স্থান প্রদর্শিত হয় ভাহারই বা কারণ কি বুকিতে পারা বায় না। অফুমান, কালসহকারে বেরূপ পঞ্চ গৌড় রাজ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, সেইক্লপ প্রাচীনকালে একাধিক মংস্তদেশ থাকিতে পারে। বর্তমান সময়ে পুরাভত্ববিদ্গণের মতে হয়িনা ও ইক্তপ্রস্থ ইইতে रिव मिरक मध्य (मण इब, त्म (मण श्राहीन आर्यामप्रत अभित्रकां हिन না। ঐ দেশ বীরত্বের রঙ্গভূমি ছিল। স্মাতৃক ও সকলত বৃধিষ্টির ষ্মজ্ঞাতবাদের জন্ত মংস্থাদেশে গিয়াছিলেন। বিরাট ও বিরাটের পুত্রের कंटल दिर्मंच दीत्र एवं क्ला किছू खना यात्र ना। এই कात्र मान इब এकाधिक मर्अपन हिल । अभितिष्ठां भृतिपनीय मर्अपन एनरे ধর্মরাজ আসিয়াছিলেন।

- (খ) অনেকে বলেন, দিনাজপুরের মধ্যে নিতপুরই বাণের রাজধানী শণিতপুর। আসামী ভাষার তেজ অর্থ শণিত। তেজপুরই শণিতপুর। তেজপুরে উবার বাড়ী, বাণের পুকুর প্রভৃতি স্থান আছে। ডেজপুরে অট্টালিকার ভয়াবশেব অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর আছে। দিনাজপুরের নিতপুরেও বিরূপাক্ষ নামে শিব ও তেজপুরেও এক শিবমন্দির আছে। জীবার বিবাহের ধরণটাও কিছু আসামদেশীর। ইহাতে অহুমান হয়, আসামের তেজপুর হইতে দিনাজপুরের শণিতপুর পর্যান্ত বাণের রাজ্যা বিশ্বত ছিল।
- (গ) অনেকের মত, ধর্মমতের বিভিন্নতা বক্ষের অধংপতনের কারণ।
  শাক্তগণের ভৈরবী চক্র হইতে অনেক ধর্মহীন লোকের পানদােষ ও
  চরিত্র গঠন হইরাছে। বৈষ্ণবদিগের প্রমার্থ ও শীলা অভিনর হইতে

  ঐ রূপ চরিত্র নাশের কথা শ্রুত হর।
- (খ) পরগণা বর্ত্তমান সময়ে মহকুমার সমান। সরকার জেলা সদৃশ ও চাকলা বিভাগ তুলা। নবাবি আমলে এক এক চাকলা 'ক্ষর্থাৎ বিভাগে বহু সরকার ও অনেক পরগণা চিল।
  - (ঙ) অনেকে বলেন, মঘবুরা মাগুরা অর্থাৎ যে গ্রামের স্বাধানিরা স্ব বুরিরা বাহির হইরাছে ভাষার নাম মাগুরা। মঘী, স্ব আছে, অর্থে জ অর্থাৎ যে গ্রাম স্বদ্ধ ছিল, ভাষার নাম স্বী।
  - (5) তাতা:—সোলেমানকররানি নবাবকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভাগীরথী-ভীর্ষিত নগরীর নাম তাতা ছিল। এই নগরী আধুনিক রাজমহালের পূর্ব্বে অবহিত ছিল। এক্ষণে গসাগর্ফে লীন হইরাছে।
    - (इ) वामारह :- अत्तरक वालन, त्य नगरत अमन कतिरन द्यारकत

যশ ক্ষপদ্ধত হয়, তাহার নাম যশোহর। কোন সময়ে বিশ্বাহরের লোক এত কল্মিত হইয়াছিল যে, লোকে তথায় গমন করিলেই চল্লিঅ হীন হইত।

- জে) কর ট্রু ঘর— ট্রু ঘর অর্থ কোন একঘর লোকের দিকি বাঙ্গালার ছিল, আর বারআন। রকম লোক জানাস্তরে ছিল এরপ অর্থ নছে। ইহার অর্থ বংশমর্যাদা অন্ত অন্ত ঘরের দিকি রকম অর্থাং অন্ত ঘরে নিমন্ত্রণে ৪১ টাকা বিদায় পাইলে কর ১১ টাকা পান।
- ্ঝ) বাস্তবিক দাদশ ঘর জমিদার দাদশ দম্মানছেন। কেছ কেছ বলেন, জমিদারের উৎপীড়ন হলতে এই কথার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে কোন কোন জমিদার বিশেষ অভ্যাচারীও ছিলোন।
- (ঞ) স্থিমি ( সুব্দি) ভূমিক নামক একব্যক্তি সীতারামের জ্মা সেরেস্তার কার্য্য করিতেন। সীতারামের পতনের পর ও সীতারামের ক্ষমিদারী মহারাজ রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত হইবার পূর্দ্ধে সকল কর্মাচারিগণই কেবল তহবিল তহুজপ করিতেন। স্থিদ্ধিকে স্থায়বান্ কর্মাচারী দেখিয়া নবাব তাঁহাকে খাঁ উপাধি দিয়া সীজারামের জমিদারীর রাজস্বসংক্রান্ত প্রধান কর্মাচারী নিযুক্ত করেন। রামজীবন সীতারামের জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার পর তিনি ম্বিদ্ধিকে রায় উপাধি দিয়া তাঁহার জমানবিদ নিযুক্ত করেন। স্থবিদ্ধির বংশে রামনাথ ভূমিক, জাতপ খাঁ প্রভৃতি নাটোর কর্মাচারিগণের নাম পাওয়া বায়। ধ্রিদ্ধির বংশে রাজচক্ত নড়ালের আদিপুরুষ কালীশক্ষর রায়ের সমরে নাটোরে জমানবিশ ছিলেন। সীতারাম হইতে প্রাপ্ত নাটোরের ক্ষমিনদারী কর করিবার পর কালীশক্ষর রাজচক্তকে নড়ালের জ্মানিয়া জ্মান

নবিশ পর্দে ট্রিক্ত করেন। গুনা যায়, কালীশঙ্কর আপন রায়বাহাত্র উপাধি এবং শীয় কর্মচারীরও রায় উপাধি ভাল দেখায় না বিবেচনা করিয়া রাজচলের ভূমিক, খাঁ ও রায় উপাধি রহিত করিয়া দেন এবং তাঁহাকে সরকার উপাধি দানপুর্বক তাঁহার জমিদারীর গ্রধান কম্মচারী নিযুক্ত করেন। নবাবী আমলে সরকার অর্থে এক মরকারের কতা অথাৎ এক জেলার কর্তা বা কালেক্টর ব্রাইত। রাজচন্দ্রের পুত্র রামকুমার, রামকুমারের পুত্র মৃত্যুঞ্জর ও মৃত্যুঞ্জরের পুত্র ধারিকানাথ নড়াল জমিদার সরকারে প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হইয়। আসিতেছেন। নিমের পত্র ও ভারদাদ এই সকল কথা প্রমাণ করিবে। ১২০৯ বালের ১লাভান্ত ভারিথের ৪১৯৯ নং মাহাতাণ নিষ্কর

জমির ভাষ্দাদ।

গুহীতা দ্থিলকার 4101 যে গ্রামে জমি বিঘা মহারাজ রাম- অধিনি রায় ব্রজ্বান স্বকার বামচক্রপুর দীগর সাং করুতি গ্রামে জীবন রায় 25110 মহারুজে রাম- আতপ খাঁও পায় বাকী ২৬॥০ কান্ত রাষ রামনাথ ভূয়িক

지? 89/

# দ্বিতীয় পরিশিন্ট

#### পত্র নম্বর ১

শিরোনামা যশোগরিষ্ঠ—

শীযুক্ত মৃত্যুঞ্র সরকার—



### ক্রোড়পত্র

( স্বাঞ্ন জীরামর এন রায় )

সরিকি মোকজনার কাগজ প্র দেধার জন্ম ২৩ দেন **ওথানে** গিয়াছে।

কাগজ পত্র সকল দেখিতেছে সই মহরের নকল কিবল ভোমরদিয়ার রামপ্রসাদ রায়ের নামিয়ে। করজা মোকদমার ফয়ছালাতে নিজ্
ভহবিল সংক্রান্ত অর্থাৎ নিজ ভহবিল সক ...... ২০ সেনকেফর্দ করিনা দেওয়া ভাল হহয়ছে ...... ইং ১১৮৫ সাল
লাং ১২০৬ সালের ৬ মহাশয়ের নিজ ভহবিলে যে দিতে ইইবেক
...... যে মহল যে সন উত্তপত্তি হইয়ছে সেই সন
হইতে লাং ১২৫৪ সাল ঐ সকল বিষয়ের তহুসিল দারগণের দক্তথত
জমাধরচ ...... ইং ১২০৭ সাল লাং ১২৫৪ সালের
জমাধরচ যে দাখিল হইয়ছে ভাহাতে সাহেব লাকের করজ দোনা
পাওনার প্রসন্ধ নাই ..... ৩০ সাহেবের ৬৫ .....
... বড় মহাদিগের নামের ফর্দ একটা গত সন ৬ প্রান্ধ প্রেক্রে

২৪৯

No. 3 Calcutta Rec: House Se. 22

## রাজা দীতারাম রায়

200

আনিয়াছে: ... দফাওয়ারি ইনান নবিদি ধে করিয়াছ তঃ দেখিয়া পাঠাইব ইতি—

উপরের গামরতন ও গুরুলাস বাবুর মধ্যে যে বড় মকদ্দম। হয় তত্বপল ত। ইহাতে মকদ্দা। সংক্রান্ত বাবতীর পরামর্শের কথা আছে কল কথা প্রকাশযোগ্য নতে। তৎকালে নড়ালের জমিদাব বাব্গণ সাজেতিক যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, ভাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবৠক। ২১ হহতে ২৫ পর্যান্ত ক বর্গের বর্গ। ৩১ হহতে ৩৫ পর্যান্ত চ বর্গের বর্গ। ৪১ হইতে ৪৫ প্যান্ত ট বর্গের বর্গ। উক্ত প্রের ২০ সেন গিরিধর সেন। ৩০ সাহেব জজ সাহেব। ৬৫ অর্থ মোহব।

## পত্ৰ নম্বর ২

## শিরনামা পাওয়া বায় নাই।

বিজ্ঞাপনক বিশেষ নড়ালে আসিয়া সকল কাজ কল্ম করিয়াছ ভাল আমার সকল বিশরের ভাব ভোমার প্রতি তৃমি আমায় সন্তান মত লোহ ভোমার পর করি তৃমি আমার প্রতি তাহার মত শ্রন্ধা কারভেছ কাজ-কর্ম্মের ভার ভামার উপর .. ... ... রস্থলপুর পেসকার ও উমাচরণ মৌরশা হইয়াছে ... ... শ্রীমান্কে লাইয়া খরচ ঝের প্রতী বন্দেজ করি বা যাহাতে সংগার চলে বে-বন্দেজি খরচ ে ্লে কোন মতে কিছু থাকে না বেমত আয় সেই মত বার হইলে ভাল হয় ... ১৪ই চৈত্র।

ক্রেক পাত্রর প্রিমান, বাবু চক্রকুমার রাষ। ছইখানা পত্তে ঠিক বিরুপ বৰ্ষ্ট্রীত ভাষা আছে শেকরণ দেওঁলা মইল।